UII

213 411



শসেই বল্ল সরক্লে, লোকে যা'রে নাহি ভুলে, মনের মনিরে নিত্য সেবে সর্বজন।"

यदुरुपन ।

"রহিল তোমার নাম সমুজ্বল হ'রে বালার্কবিভার সম এ বলনিলয়ে।"

त्रांखकृषः।

**শ্রীমন্মথনাথ যোষ,** M.A., F.S.S., F.R.E.S. বিরচিত।

কলিকাতা,

১৩২**२ वकाय** ।

সর্ববন্ধত্ব সংরক্ষিত।

मृला এक छोका मांज।

PAUL, BHATTACHARYYA & Co.

PRINTED & PUBLISHED BY PRIYA NATH DASS,
AT THE FINE ART PRINTING SYNDICATE,
147, Baranashi Ghose Street, Calcutta.

# 2/3 ক্টীপত্র।

#### +>12004

|                                 |                |                |              | >    |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|------|
| প্রথম পরিচ্ছেদ—বালা-জী          | 44             | •••            | ***          | •    |
| দিতীয় পরিচ্ছেদ—বিদ্যো          | ৎসাহিনী সভ     | ও হিক্ৰ        | াট্যকলায়    |      |
| অমুরাগ · · ·                    | •••            | ***            | •••          | >>   |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ—স্বদেশ-(        | প্রেম—'হিন্দু  | পেট্রিয়ট'     | ***          | ২৮   |
| চতুর্থ পরিচেছদ—স্বন্ধাতি-বে     | প্রম—জাতীয়    | সন্মানরকা ধ    | ও কাতীয়     |      |
| গৌরববর্দ্ধনেচ্ছা                | •••            | •••            | •••          | 80   |
| পঞ্ম পরিচ্ছেদদাহিত্য-           | সেবা ও সম      | জ সংস্কার—'    | বিবিধার্থ-   |      |
| দংগ্ৰহ,' 'পরিদ <b>র্শক</b> ' ও  | 'হতোম পাঁা     | চার নক্সা'     | •••          | et   |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—মহাভারত           | •••            | •••            | •••          | 92   |
| সপ্তম পরিচ্ছে <b>দ—শে</b> ষ জীব | ন—বঙ্গ-সাহি    | ত্যের ইতিহারে  | দ কালী-      |      |
| প্রসন্নের স্থান                 | •••            | •••            | •••          | 44   |
| পরিশিষ্ট—(১) মৃত হরি*           | চন্দ্র মুখোপাং | ঢ়ায়ের স্মরণা | ৰ্থ কোন      |      |
| বিশেষ চিহ্ন স্থাপনজন্ত          | বঙ্গবাসিবর্গে  | র নিকট নিবে    | <b>न</b> न … | >•9  |
| (২) কালীপ্রসর                   | সিংহ সম্পাদি   | ত 'পরিদর্শক    | ' मश्रक्त    |      |
| পঞ্জিত দ্বাবকানাথ বি            | য়াভষণের আহি   | ভিমত           | •••          | >2 > |

# চিত্র-স্মচী।

| 3 1 | মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ          | • • •    | •••       | মূ <b>খ</b> পত |
|-----|-----------------------------------|----------|-----------|----------------|
| २ । | দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ            | •••      | •••       | ٩              |
| 01  | क्युकृष्ध निश्र् · · ·            | •••      | •••       | b              |
| 8   | नमनान भिःश                        | •••      | •••       | ۵              |
| • 1 | কালীপ্রসন্ন সিংহ ···              | •••      | ***       | >>             |
| 81  | কিশোরীচাঁদ মিত্র 💮 · · ·          | •••      | •••       | ₹8             |
| 91  | গিরিশচন্দ্র ঘোষ ···               | •••      | •••       | 00             |
| ۲1  | मञ्जूठता मूर्याभाषाम              | ***      | •••       | ৩৭             |
| > 1 | হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম ট্রহীগণ  |          |           |                |
|     | রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মহারাজা হ | লার রমান | াথ ঠাকুর, |                |
|     | মহারাজা স্থার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, | রাজা র   | (कस्नाम   |                |
|     | মিত্র ও মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ  | •••      | •••       | ¢5             |
| 0   | রেভারেও জেম্স্ লঙ্ …              | •••      | •••       | 80             |
| > 1 | রাজেন্দ্রলাল মিত্র · · ·          | •••      | ***       | 69             |
| २ । | गार्टे कन मध्यमन मख · · ·         | ***      | ***       | 63             |
| 01  | পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিহ্যাসাগর     | •••      | •         | 90             |
| 8   | মহাভারতের অহুবাদ-সভা              | ***      |           | 96             |
| 4   | कुरुमांन शान                      | •••      |           | b3             |







### গ্রন্থকারের নিবেদন।

বর্তমান প্রস্তাবটা কোনও মাদিক পাত্রের কল্প রচিত হইয়াছিল, একণে আমার কোনও প্রভের বছুর অনুরোধে গ্রন্থানের প্রকাশিত হইল। অবসরাভাবে এই প্রস্তাবটীর ইচ্ছাত্মরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই।

'বেওরারিশ ময়দার' সহিত তুলনীয় বান্ধানা সাহিত্যে সকলের সহিত আমার সমান অধিকার থাকিলেও, মাদৃশ অন্নবৃদ্ধি ব্যক্তির পুণ্যাল্লোক মহাত্মা কাদীপ্রসন্ধ সিংহের চরিতকারের আসন গ্রহণ করিবার ধৃইতা-প্রকাশের কোনও অধিকার আছে কি না তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

চরিত-লেখকের কার্য্য বাস্তবিকই অভিশন্ন দান্নিবপূর্ব। প্রকৃত্ত চরিত-লেখককে ঐতিহাসিকের ক্যায় নিরপেক্ষন্তাবে সত্য-নির্দ্ধারণ করিতে হয়, দার্শনিকের ক্যান্ন ক্ষান্ত্র্মক্ষরণে বিচার করিতে হয়, কবির ক্যান্ন লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাধিয়া ঔপক্যাসিকের ক্যান্ন মনোক্ষন্তাবে ঘটনাবলী বির্ত করিতে হয়। কিন্তু এরপে বছন্তুণসম্পন্ন সাহিত্য-শিল্পী অতি তর্লত।

তবে, কর্মকেত্রের সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেরপ প্রতিভাবান শিল্পীর প্রয়োজন আছে, সেইরপ নিরক্ষর ভারবাহী মৃটে মজুরেরও প্রয়োজন আছে। আমার বোধ হয় সাহিত্যও এই নির্মের অধীন।

এই যে দেখিতেছি শত শত প্রতিভাবান্ সাহিত্য-শিল্পী মহোৎসাহে সুরুষ্য মাতৃমন্দির নির্দাণে অগ্রসর হইতেছেন, জাতীয় বিজ্ঞানের স্মৃত্

ভিত্তির উপর জাতীয় ইতিহাসের স্মৃদৃ তত্ত নির্মিত হইতেছে, জাতীয় কাব্যের স্কচারু কারুকার্য পচিত হইতেছে, দেশাহ্রাগরঞ্জিত তুলিকান্ধারা মন্দির-গাত্রে জাতীয় চিত্র অন্ধিত হইউেছে, তত্ত্বিজ্ঞার মন্দির-চৃড়া গগন লপর্শ করিতে চলিয়াছে, জাতীয় সাহিত্যের স্বর্গবেদীর উপরে জাতীয়জীবনপ্রদায়িশী মাতৃষ্ঠিপ্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, কে বলিতে পারে এই মহাকার্য্যে শিল্পিগণের সহায়তা করিবার জ্ঞা ভারবাহীয়্টে ম্জুরেরও প্রয়োজন নাই । জাতীয় জাগরণের এই আনন্দ-কোলাহলে সকলের হৃদয়েই এক অভ্তপুর্ব্ব চাঞ্চলা ও উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের স্কুলয়ে এক অভিনব ভাবের ও অপুর্ব্ব আনন্দের সমাবেশ হইয়াছেন ; কিন্তু শিল্পীর প্রতিভা নাই বলিয়া অনেকেই অগ্রসর হইতে ভীত ও সন্থুচিত হইতেছেন । কিন্তু তাঁহারা সামান্ত ভারবাহীর কার্য্য করিতেও কি অক্ষম ?

সাহসে ভর করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রভরণও লইয়া বাণীমন্দিরের সমুপে উপস্থিত হইলাম। যে শিল্পিণ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসরপ শুস্তনির্মাণে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যদি ইহা ব্যবহার-যোগ্য মনে করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারবাহীর কার্যোর সমালোচনা নাই, তাহার কার্য্য প্রশংসা ও নিশ্দার বহু নিয়ে। কিন্তু যধন আমাদের জাতীর জীবনের ইতিহাসরপ শুস্ত নির্মাণে হারহত এই ক্ষুদ্র প্রভরণওের বহনকারী হয়ত সকলের অলক্ষা শিল্পীয় অপেকা অধিকতর আনন্দ অমুভব করিবে। কারণ, অর্দ্ধশতান্দীর ধূলির নিয়ে প্রোণিত এই প্রস্তরগণ্ডখানি সে যথাশক্তি স্থসংস্কৃত করিয়া মাত্মন্দির নির্মাণে ব্যবহারযোগ্য মনে করিয়াই শ্রহার সহিত বহন করিয়া আনিয়াছিল।

অধুনা পরিচিত বিণণি ব্যতীত অক্ত স্থল হইতে অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তক আহত উপকরণাদি ব্যবহার করিতে শিল্পিণ ইতত্ততঃ করেন। সেইজক্ত বর্ত্তমান কালের রীত্যস্থারে একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পীর পরিচয়-পত্র বা ভূমিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযুক্ত হইল। এই ভূমিকা লিখিয়া তিনি আমাকে অপরিসীম শ্বণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরম পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাঞ্চপতি মহাশয় সেহ-পরবশ হইদা এবং যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আছোপান্ত এই পুশুকের প্রক্ষ ও স্থানে স্থানে ভাষা সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। বাচনিক ক্বতজ্ঞতাপ্রকাশধারা তাঁহার স্লেহের ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইব না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যথেষ্ট যত্ন সম্বেও এই ক্ষুদ্র পুন্তকথানিকে একেবারে নির্ভূল করিতে পারি নাই। তবে ভূলগুলি অনায়াসেই স্বধী পাঠকবর্গ সংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন, এই বিবেচনায় কোনও শুদ্ধিপত্র সন্ধিবেশিত হইল না। একটা লিপিপ্রমাদ উল্লেখ-যোগ্য; ৩০ পৃষ্ঠার দশন পংক্তিতে "৫০০০, পঞ্চ সহস্র"র পরিবর্দ্ধে "৫০০, পঞ্চ শত" পঠিত হওয়া উচিত। আর একটি ভূল এন্থলে সংশোধিতব্য। জীবনচরিতের ১৭ পৃষ্ঠার লিখিত হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ ১৮৫৬ পৃষ্টান্দে বিলোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি যে ১৮৫৫ পৃষ্টান্দে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। কারন, ১৮৫৬ পৃষ্টান্দের জান্ধ্যারী মানে (বালালা ১২৬২ সালে ৭ই মাঘ দিবসে! উহার প্রথম বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সংবাদ প্রভাকরে উহার বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা কৌত্হলী পাঠকগণের অবগতির জন্ম নিয়ে উদ্ধৃত হইলঃ—

(मरवान क्षणकत, २०८म माप ১२७२ मान ; हैर ५मा किव्हवादी ১৮८७।)

"৭ মাঘ শনিবার বামিনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিজ্ঞাৎসাহিনী সভার সাহৎসরিক সভা নির্বাহিত হইমাছে, এই সভা হারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের আনক কুপ্রবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার সম্পেহ নাই, প্রবমতঃ ইতিপুর্বের এই কলিকাতা নগরে প্রকটিও বালালা সভা ছিল না, শুরুত বারু কালীপ্রসর সিংহ মহাশর বিজ্ঞাৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা আনেক তন্ত্রসভানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বালালা সভা প্রতিষ্ঠা করিরাছেন, কেহ বা সাপক্ষেক বা বিপক্ষে ও কেহ বা এই দৃষ্টান্তমুক্ত ইয়া এই মললকর পথের পর্বিক হয়েন তাহা হইলেও তাহার-দিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে জিয়বা প্রস্তৃতির না হইলে কবন উৎসাহ চিরছায়ী হয় না। আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই প্রমার্শ প্রদান করি যে শুরুত বারু কালীপ্রসর সিংহের দৃষ্টান্তের অসুগামি হউন, তাহা হইলে বোধ করি অত্যক্রকাল মধ্যে দেশত্ব তাবতেই সভ্যতাসোপানে প্রার্পণ করিতে পারিবেক।" ইতি—

৯০, স্থামবান্ধার ব্লীট, কলিকাতা, ১লা আম্বিন, ১৩২২।

**बीमग्रथनाथ (चा**य।

## ভূসিকা।

বাঙ্গালা দেশে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম ওনেন নাই, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী, আশা করি নাই। থাকিলে তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা। পূর্ব্বে বিজয়ীদিশের প্রতিষ্ঠান্তত্তের বঙ্গান্তব্বের করান্তবাদের তাহা কালীপ্রসন্তের বঙ্গান্তবাদের তাহার কালীপ্রসন্তের বঙ্গান্তবাদিন তাহার কালীপ্রসন্তের বঙ্গান্তবাদিন তাহার এই বিরাট কার্য্য কালীপ্রসন্তের সর্বপ্রধান কীর্তিক্ত হইলেও ইহাই তাহার গোরবের একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে। তাহার গোরবের প্রধান কারণ —উনবিংশ শতান্ধীতে বাঙ্গালীর প্রতিভা-পূনঃপ্রদিরের (Renaissance) যাহারা প্রবর্ত্তক, কালীপ্রসন্ত্র তাহাদিশের অন্তত্ম। বাঙ্গালার এই ছিতীয় মানসিক উদ্ধীপ্রির রোশনাইয়ে যাহারা মশাল ধরিয়াছিলেন, অজ্ঞতার অন্তকার অপনীত করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ত তাহাদিগের একজন।

যুরোপে বিশ্বত—বিনত্তী—অপরিক্ষাত গ্রীক সাহিত্যের পুনঃপ্রাপ্তিক্ষণে প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তির শুচনা। সেই সাহিত্য পাইয়া "যেমন বর্ধার ক্ষণে শীর্ণা প্রোত্যতী কুলপরিপ্লাবিনী হয়, য়ূর্বু রোগী বৈব ঔবধে যৌবদের বলপ্রাপ্ত হয়" যুরোপের অক্যাৎ সেইরপ অভ্যুদয় হইয়াছিল। বালালার ছই বার এইরপ ঘটিয়াছে। একবার পাঠান শাসনকালে। বহিমচন্ত্র বলিয়াছেন,—"বিভাপতি চঙীলাস বালালার প্রেষ্ঠ কবিষর এই সমরেই আবিভ্তি; এই সময়েই অবিতীয় নৈয়ারিক, ভায়পান্তের মৃত্য শুটিকর্জা রম্মান্ত বিরোমনি; এই সময়েই আর্জি

তিলক রঘুনন্দন; এই সময়ে তৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈঞ্ব গোলামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রহাবলী—তৈতন্য দেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও বোড়শ খুষ্ট শতানীর মধ্যে ইহাদের সকলেরই আবির্ভাব, এই ছই শতানীতে বালালীর মানসিক জ্যোতিতে বালালার যেরপ মুধোজ্বল হইয়াছিল, সেরপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কধনও হয় নাই।"

দিতীয় প্রদীপ্তির সময় খাঁহার মশালের আলোক অত্যুজ্জ্ব দেখাইয়া-ছিল, সেই সাহিত্যক্ষেত্রে সব্যসাচী সাহিত্যিক বৃদ্ধিমচন্দ্র বিনয়প্রযুক্ত যাহাই বলুন না কেন, আমরা বলিব, উনবিংশ শতান্দীতে আর একবার বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এই দিতীয় উদ্দীপ্তির কারণও অনেকাংশে প্রথম উদ্দীপ্তির কারণের অফুক্ষপ। সে কথার আলোচনা আমরা পরে করিব।

প্রথম উদ্দীপ্তির বিবিধ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাম্যবাদমূলক মূসলমান ধর্মের প্রচার যে তাহার অব্যবহিত কারণ তাহা অস্বীকার
করিবার উপায় নাই। বালালায় পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে
মূসলমান ধর্মপ্রচারকদিপের আবির্ভাব হইয়াছিল। পৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ
শতান্দীতে এইরূপ বহু দরবেশ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিপের
মধ্যে ঢাকার বাবা আদম ও শ্রীহট্টের সাহ জালাল বিখ্যাত। সে সময়
বালালার সামাজিক অবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট লক্ষিত হইত। যে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এসিয়ায় ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা ব্যাপ্ত করিয়াছিল ও হুল জ্ব্য
হিমালয় অভিক্রম করিয়া এসিয়ার একত্ব প্রতিষ্টিত করিয়াছিল, সেই
বৌদ্ধবর্ম এককালে সমস্ত বঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মূয়াং-ঢোয়াং
বৌদ্ধবিদ্বেশী বলিয়া যে হিন্দু রাজার বৃদ্ধগয়ায় অস্কৃষ্টিত অত্যাচারবিবরণ বিশ্বত করিয়াছেন, সেই শশান্ধের "মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বঙ্গে

ও মগধে বছ মন্দির, বিহার, শভ্যারামাদি বিভামান ছিল।" এই পরি-ব্ৰাজক যথন শিক্ষাৰ্থী হইয়া চীন হইতে নাল্লা মহাবিহাৱে আসিয়া-ছিলেন, তথন সমতটের রাজপুত্র শিলভদ্র সে মহাবিহারের মহাস্থবির। "মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যান্তে তৈলাটকবাসী বালাদিতা নামক करेनक वाकि" (य नाममा मराविशादात कीर्यभक्षात कत्रारेग्राहित्मन. তদীয় পুত্র নয়পালদেবের রাজ্বকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর জীঞ্চান সেই মহাবিহারের সঙ্ঘত্তবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই তিব্বত-রাজের অমুরোধে তিব্বতে যাইয়া তথায় বৌদ্ধর্ম্ম পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু বন্দে পাঠানদিগের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে এই বৌদ্ধর্ম্ম তান্ত্রিকতায় বিকৃত ও হিন্দুপ্রাধান্তে পীড়িত হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে সকল বৌদ্ধ পারিয়াছিল, হিন্দুসমান্তে ফিরিয়া আপিয়াছিল। কিন্তু তথন বৰ্ণভেদশাসিত হিন্দুসমাজের সামাজিক নিয়ম যেরপে ৰঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বর্ণভেদবর্জ্জিত বৌদ্ধদিগের অনেকের পক্ষেই যে হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্ত্তনপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অমুনেয়। কেহ কেহ অমুমান করেন, "নবশাব"দল এই সময় হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু "নবশায়কদিগের" সম্বন্ধে এই অমুমান বিচার-সহ বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ বছ লোক একবার হিন্দুসমা**জে**র সীমা ত্যাগ করিয়া আর তাহাতে প্রবেশাবিকার পাইতেছিল না। আরও একদল লোকের সংখ্যা তখন পুষ্ট হইয়াছে; তাহারা পতিত-মাতৃকল্পা মহাপ্রজাপতির ও উপেক্ষিতা পদ্মী গোপার নির্বন্ধাতিশরে এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্যচ্যুতির কর্বা মারণ করিয়া বৃদ্ধদেব যথন মহিলাদিগকে মধর্মে দীক্ষাদেন, তখনই তিনি প্রিয় শিশু আনন্দকে বলিয়াছিলেন, এই যে মহিলারা ধর্মের জন্ত গৃহ-णांश कतिरठाहन, देशांत करन हरेरव-मधर्ष यठ निन **इ**ति हरेरठ

পারিত তত দিন স্থায়ী ইইবে না। ইইয়াছিলও তাহাই। বহু ভিক্ষ্-ভিক্ষ্ণীর বাসবিহারে সংযমশিথিলতাহেতু পদখলনও যে না ঘটিত এমন নহে। যাহারা এইরপে ভিক্ষর উচ্চ আদর্শন্তই হইত, বিহারে আর ভাহাদের আশ্রয় মিলিত না। আবার বর্ণবিভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের বিশাল সৌবেও তাহাদের ও তাহাদিগের সন্তান্দিগের স্থান ছিল না। এই মুভিত্তশীর্ষ ভিক্ষ্ভিক্ষণীরা হিন্দুদিগের ঘারা "নেড়ানেড়ী" বলিয়া অভিহিত হইত। তাহাদের বেশের আকার ও বর্ণ "বৈরাগী"দিগের আলথেলায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই সব আশ্রয়হীন সম্প্রদায়ের পক্ষে সামাবাদী নবাগত মুসলমানদিগের উপদেশে আরুই হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদের হীনতাক্ষক দূর করিবার প্রলোভন প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। স্থতরাং ইহা-দিগকে সমাজে রক্ষা করিবার একটা ব্যবহা করা যে প্রয়োজন, তাহা সমাজিকগণ অবশ্রই বৃধিতে পারিয়াছিলেন।

কেবল ইহাই নহে। সমাজেও নানা দোৰ আছাপ্রকাশ করিয়াছিল। সেই জন্থাই বাদালার সমাজে বল্লালের কৌলীলপ্রথার প্রবর্তন। বল্লালের শাসন ব্রাহ্মণ, কারছ, বৈছের উপর প্রযুক্ত হইরাই শেব হর নাই। "বল্লালসেন সর্ব্বজাতীয় লোকের উপর তাঁহার জাতিগঠননীতি চালাইয়াছিলেন। ইহাতে নবশারকরাও বাদ পড়ে নাই। যদিও উহাদের মধ্যে কেই কুলীন আখ্যা পার নাই, তব্ও প্রামাণিক বা পরামাণিক প্রভৃতি নানা উপাধি তাহাদের মানের পরিচর দিত।" তাহার পর দক্ষমাধ্যের অতাবে তাহাও নিশ্রত হইরাছিল, ছই তিন শত বংসর সংখ্যারের অতাবে তাহাও নিশ্রত হইরা পড়িরাছিল। সেই ক্রেট্ট চেডরদেবের সম্পামরিক দেবীবর ছটকের "নেলবছন"। প্রভাগ তথ্য স্থানের প্রয়োজন অত্ত্বত হইরাছিল।

তথন বন্ধদেশে তান্ত্রিক মতের বিস্তার—তান্ত্রিক সাধনার সমাদর। চৈত্র ভগীরধের মত সাধনা করিয়া যে ধর্মপ্রবাহে বছদেশ ধরু করিয়া-ছিলেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদিগের রচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহা তান্ত্রিকতার উৎস হইতে উৎসারিত হইরাছিল। সেই শীর্ণ স্রোতই চৈতত্তের চেষ্টায় কূলপরিপ্লাবিনী স্রোতম্বতীতে পরিণত হয়। সে সাধন-প্রণালীর স্বরূপ বৃধিতে বা ব্যাইতে পারি, এমন অভিযান আমাদের নাই। তবে অহুসন্ধিংস্থ পাঠক চৈতত্ত্বের পূর্ববর্ত্তী কবি চন্দ্রীদাসের রাগান্ত্রিক পদে তাহার পরিচয় পাইবেন এবং পাইয়া, বোধ হয়, সাধক না হইলে আর ভাহার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না। "ব্ৰহ্মগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তারপর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকত বিষ্ণার হইয়াছে. শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহার বহিয়াছে।" বিষ্ণুপুরাণের গোপীদিগের কৃষ্ণকামনা কামকামনা নহে। কিন্তু ভাগবতকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও প্রগাঢতায় ও ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ। পতিই দগতে দ্বীদাতির তাই ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার জন্ম ভাগবতকার গোপীদিগের কফকে পতিরূপে পাইবার কামনার কথা বলিয়াছেন। কিছ এই ভাবে একটা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ আছে। কুঞ্চরিত্তের অভিনব वाशाकात कुमाधावृद्धि विषयहता विषयाहम,-- कात्म कात्मरे तिरे ইলিয়-সম্ম ভাগবড়োক্ত রাস্বর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগ-বতোক্ত রাস বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের স্থার কেবল নৃত্যুগীত নয়। যে কৈলাসনিধরে তপথী কপর্দার রোবানলে ভণ্মীভূত, দে বন্দাবনে কিশোর রাসবিধারীর পধাশ্ররে পুনর্জীবনার্থ ধৃষিত। আনস্ এখানে প্রবেশ করিরাছেন। পুরাণকারের অভিপ্রার কর্ম্য নর;

দিশ্বপ্রাধিদ্রনিত মৃক্তদীবের যে আনন্দ, 'মে যথা মাং প্রপায়রে তাংশ্তথৈব ভলান্যহন্' ইতি বাক্য অবণ রাধিয়া, তাহাই পরিক্ষ্ট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বৃদ্ধিল না। তাঁহার রোপিত ভগবন্তক্তিপক্ষের মূল অতলজলে ভূবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুমুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুমুমদামের মালা গাঁধিয়া, ইল্লিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগৃঢ় ভক্তিতত্ত ক্ষমদেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।" সংস্কার না হইলে ইহাতে সমাজের সর্ব্ধনাশ হয়। স্বীয় জীবনাদর্শে সেই সংস্কারসাধন ও সেই সংস্কৃত ধর্মের উলার বক্ষে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় বিয়া তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে স্থানদান হৈতভাদেবের অসাধারণ কীর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভক্তির স্রোতে কর্ম্মবাদ ভাসাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর অপকার করিয়াছেন। কিন্তু ভাঁহার ক্তে উপকারের সহিত তাহার তুলনা করিলে কে ভাঁহার নিন্দা করিবে ৪

ভান্তিক সাধনা ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের মোক্ষকল লাভের চেষ্টায় যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে গোপনকার্য্য-প্রিয়তা আভাবিক। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেবা দিয়াছিল। "যবন হরিদাস" কীর্ত্তনপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। "যে দেশে ভান্তিক মতে অতি সন্দোপনে মনে মনে সংক্রিপ্ত বীজমন্ত্র জ্বপ করিবার প্রথা ছিল, সেই দেশে সর্ব্বজনপ্রতিযোগ্য উচ্চ কঠে ইষ্টদেবের পূর্ণ নাম উচ্চারিত করিবার পদ্বতি তিনিই দেবাইয়াছিলেন।"

চারিদিকেই যথন সংস্কারের কামনা বা বিদ্রোহের শুচনা থেবা বাইতেছিল, তথন সমাজের নেতৃত্বন্ধ--ব্রাহ্মণগণ অবশ্রই সমাজরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে উৎকণ্ডিত হইয়াছিলেন। হিন্দুসমান্ধ শান্তামুশাসন- শাসিত; স্মৃতরাং, সনাজরক্ষার জক্ত তাঁহার আবার সোৎসাহে শান্ত্রসিদ্ধ মন্থন করিয়া অমৃত লাভের চেষ্টাই করিতেছিলেন।

অতএব তথন সমাজে পরিবর্তনের—মানসিক উদ্দীপ্তর সকল
উপাদানই সঞ্চিত হইয়াছিল। লোকের অদ্বিরতা, সামাজিকলিগের
উৎকণ্ঠা, সমাজে সংস্কারবাসনা সবই ছিল। কিন্তু রাজনীতিক কারবে
সে সব উপাদান সন্থাবহারের স্থযোগ ঘটতেছিল না। কারণ, দেশ
তথন অরাজক—"অরাজক কে বলিবে ?—সহস্ররাজক।" বহু থণ্ডে
বিভক্ত বাজালার শাসন-প্রাথান্ত লইয়া তথন হিন্দুতে মুসলমানে ও
মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ চলিতেছে—কাহারও প্রাথান্ত স্থায়ী হইতেছে
না। মুসলমান বিজয়ী হইলে অত্যাচারের প্রতিহংসারতি চরিতার্ধ
করিয়েছেন; হিন্দু স্থযোগ পাইলে সে অত্যাচারের প্রণ স্থনসহ শোধ
করিয়া লইতেছেন। দেশের এরপ অবস্থায় কেহ সমাজসংস্কারে,
সাহিত্যচর্চ্চায়, শিল্লোয়তিবিধানে মন দিতে পারে না। যথন ধন,
মান, প্রোণ, ধর্ম কিছুই নিরাপদ নহে, তথন মামুর আ্মারক্রার উপায়
উদ্ভাবনেই সমগ্র মানসিক শক্তি প্রযুক্ত করে; তথন বীরের আবির্ভাব
সম্ভব—স্থধীর আবির্ভাব অসম্ভব।

কিছুকাল পরে পাঠান দেশজয় করিয়া দেশশাসনে প্রবন্ত হইল—
লুঠন ত্যাগ করিয়া শাসনের উপায় অবলঘন করিল, অত্যাচার ছাড়িয়া
সদাচার করিতে লাগিল। তথন পাঠান রাজপথ নির্মাণ করিয়া,
জলাশয় খনন করাইয়া, হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশশাসনে সহকারী করিয়া লইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় জয় করিতে চেষ্টা
করিল। আর দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই বাজালীর
মানসিক উদ্দীপ্তি আত্মপ্রকাশ করিল। তাই "অক্ষাৎ নব্দীপে
চৈতক্সচল্লোদয়; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতন্ত্রিৎ

পাঙিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্থতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাদ। বিভাপতি, চঙীদাস, চৈতভার পূর্বগামী। কিন্তু ভাষার পরে, চৈতভার পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা ক্রফ্রবিষয়িনী কবিতা, ভাষা অপরিমেয় তেজখিনী, জগতে অতুলনীয়া।"

বাঙ্গালার এই প্রতিভাপুন:প্রদীপ্তি বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক শক্তির পরিচায়ক। তাহার বিশেষ কারণ ছিল। পাঠানগণ বাঙ্গালার चानियाहित्सन व्यर्थार्कातन क्रम ७ धर्मक्षातित क्रम। सरवार-हे-বর্ধতিয়ার দুর্গনদত্ধ অর্ধে সেনাদল বর্দ্ধিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন। শেষে বালালা দেশ বিজিত হটলে এই স্বৰ্ণপ্ৰস্থ নদীমাতক দেশের ঐশর্য্যে আরুষ্ট হইয়া সমরশ্রমশ্রান্ত পাঠানগণ বাঙ্গালায় বাদ করিতে আরম্ভ করেন; হিন্দু মুসলমান "কেতাজিত বিষভাব" পরিহার করিয়া এক সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। পাঠানগণ যথন বন্ধে আদিয়াছিলেন, তখন তাঁহার৷ নৃতন সাহিত্য-নৃতন সভ্যতা কিছুই সলে আনেন নাই; আনিয়াছিলেন, ধর্মপ্রচারোৎসাহ আর স্থাপত্য। এই প্রচারোৎসাহের ফলে দেশের লোক দলে দলে মুসল-মান হইয়াছিল বা দেশের লোককে দলে দলে মুসলমান হইতে হইছা-ছিল। কারণ, হিন্দুর "জাতিনাশ" সহজেই হয়, আর জাতি যাইলে হিন্দুর পক্ষে হিন্দুসমাজের হার ক্লম হয়---সে মুসলমান-সমাজে সাদরে গৃহীত বয়। আর এই স্থাপত্যের প্রমাণ ভাষাও বছদেশে নানা স্থানে বর্তমান। গৌড়ে ও বলিফাতাবাদে ( বাগেরহাটে ) এখনও সে স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া বায়। তবে বালালা দেশে বালালী হিন্দু শিল্পীর প্রমেও এ দেৰের উপাদানে সে সব গুহাদি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সে সকলেও বিন্দু প্রভাব পভিত হইরাছিল। নৃত্তন সাহিত্য বা নৃত্তন সভ্যতা পাঠানের সকে বাঙ্গালার প্রবেশ করে নাই বলিয়। এই বুগের বাঙ্গালার পুন:প্রতিভাপ্রদীপ্তি বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক উদ্দীপ্তি— ভাহাতে অন্ত দেশীর প্রভাবের পরিচন্ধ পাওয়া বায় না। আর ইংরাজ এ দেশে নৃত্ন সাহিত্য ও নৃতন সভ্যতা আমিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার পরবর্ত্তা উদ্দীপ্তিতে বিদেশীর প্রভাব পরিকৃট হইয়াছিল। সে উনবিংশ শতান্ধীর কথা। সেও এইয়প কারণে—এইয়প অবস্থায় ঘটয়াছিল। তবে ভাহার ফল আরও বহুলুরব্যাপী আরও দীর্ঘকালস্থায়ী।

ইহার পর হুই শত বৎসর বান্ধালীর মানসিক উদ্দীপ্তির আর (कान পরিচর পাওয়। যায় নাই। বিয়য়চয় বলিয়াছেন,—"(য় আকবর বাংশাহের আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই যোগল-পাঠানের বাহুগার কাল। मर्था जामता त्यागरनत जिंदक मुल्लान (मिथ्या मूक रहेशा त्यागरनत জয় গাহিয়া থাকি: কিছু মোগলই আমাদের শক্র, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরাজের শাসন পর্যান্ত এক-খানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর যোগলের माञ्चाकाञ्चल रहेवा वाकामा १ववस। श्राक्ष रहेन, त्मरे पिन रहेरण वाकामात रन व्यात वाकामात्र दश्मि ना. निल्लोब वा व्याधाद वाम-নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল।" তিনি আরও বলিয়াছেন.-"वाकानीत वैचर्या निक्षीत भर्य शियाहि ; तम भर्य वाकानात वन देतान তুরাণ পর্যান্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য যোগল কর্ত্বক বিলুপ্ত दरेगाছে। वाकानात्र हिन्दूत व्यत्नक कीर्डित हिट्ट व्याह्न, शांठात्नत অনেক কীর্ত্তির চিহু পাওয়া যায়, শত বংসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাদালায় মোগলের কোন কীতি কেহ **एक्षिग्राह् ?"** सागनभागत वालनात धन निज्ञी ए याहेक-मूर्निक्क्नी

খাঁ বালালার মসনদে বসিয়াই যে সম্পদ দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন তাহার কথা মনে করিলে হুঃখ হয়। কিন্তু সেই ধনহানিই সে সময় বালালার মানসিক উদ্দীপ্তি না ঘটিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা বায় না। কারণ, সমৃদ্ধ বালালা অল্প দিনেই নির্ধন হয় নাই—দারিদ্যাদ্ধংখের অকুভূতি তাহার পকে অবস্তাই কালসাপেক হইয়াছিল। আবার এই সময়ের মধ্যে যে বালালায় একখানিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নাই, এমনও নহে। তবে এই সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যাল্পতা অস্থীকার করিবার উপায় নাই।

বোধ হয় দীর্ঘকালের পর পাঠানের সময় বাদালায় যে পুনঃ-প্রতিভাপ্রদীপ্তি দেখা দিয়াছিল, তাহাই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাদালার মানসিক গগন উচ্ছল করিয়া ছিল এবং তাহারই উপাদান যোগাইতে বাদালীর মানসিক শক্তি ব্যক্তিত হইতেছিল। তাহার পর কর্মের উত্তেজনার পর শ্রান্তির অবসাদের আবির্ভাব অসন্তব নহে; পরস্ক অনেক স্থলে অবশুস্তাবী। বাদালায়ও যে তাহাই হইয়াছিল এমন অমুমান করা যাইতে পারে। যে ভাবের প্রোতঃ কৃদপ্রাবী প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্লাণ হইতেছিল; প্রবাহপথে কোথাও লাল-খ্র করিছেল, কোথাও সামাজিক আবর্জনা জল আবিল করিতেছিল।

এই অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া যাইতে না যাইতে দেশে আবার রাজনীতিক অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে। হুর্ভাগ্য সাহজাহানের মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যে কলহে ত্রাত্রক্তে ভারতভূমি কলুষিত করিয়া আওরজ্জের বন্দী পিঙার সিংহাসন লাভ করেন, সেই কলহ হইতে বাজালায় অশান্তির আবির্ভাব। সময় সময় মুর্শিকুলী দাঁার মত শাসনকর্ত্তার শাসনে সে অশান্তি কিছুকালের জন্ম তিরোহিত

टरेरलंड क्वनंड मीर्वकारनंत्र कछ पृत रहा नारे। सूर्निमकूनीत भन মুদ্ধাউদ্দীন বাকালা শাসন করেন; কিন্তু তদীয় পুত্র সরফরাজকে হত্যা করিয়া প্রভুহস্তা আলিবদ্ধীর পক্ষে বালালার মসনদ উৎকণ্ঠার কণ্টক-नग्रन विनग्राहे मत्न हरेग्राहिन। छाँशाद ভाগ्या सूथनां एम नारे। পূর্বে যখন মগরা পূর্ববঙ্গে অত্যাচার করিত, তখন ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানীয়াপন করিয়া প্রজারক্ষার উপায় করিয়াছিলেন; কিন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন পশ্চিম বজ আক্রমণ করিল, তখন আলিবদ্ধী প্রজারকা করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে যুদ্ধে বিপন্ন করিল, তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ লুটিত করিল, বাদালীর নিকট চৌধ আদায় করিতে লাগিল। পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্তন ও মহারাষ্ট্রায়দিণের স্থিত আলিবদ্ধীর চৌথের ব্যবস্থানির্দ্ধারণ তাঁহার দৌর্বলোরই পরিচারক। তিনি যথন জরাজীর্ণ দেহে রোগ-শेगात्र এक निर्क श्रकांत इसनांत्र श्रांत अक निर्क मोशिक मित्राखाकीनात छेळ् अन वावशादत कथा मान किंद्राजन, ज्यन त्य मृज्राहे তাঁহার নিকট ঈপ্সিত মনে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আলি-বর্দ্ধীর উত্তরাধিকারী সিরাজন্দোলার নাম আজও বঙ্গদেশে ঘণার সহিত উচ্চারিত হয়। সিরাজদেশীলার অত্যাচারে দেশের প্রধানগণ তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করেন—শেষে প্রাশীক্ষেত্রে বিদেশী বণিক ইংরাজের নিকট সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও দেশে আবার অরাজকতার আবিভাব। কারণ, ইংরাজ তথন বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। সে ভার মীরজাফরের। বৃদ্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, তথন "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" দেশের অবস্থা উত্তরোত্তর ভীষণ হইতে লাগিল-"মামুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়ান্তি নাই, সিংহাসনে

শালগ্রাম রাধিয়া সোরান্তি নাই, ঘরে বি বউ রাধিয়া সোরান্তি নাই, বি বউরের পেটে ছেলে রেখে সোরান্তি নাই।" এই অবছার প্রতীকারের জন্তই দেশের লোক স্বেছার—সাগ্রহে ইংরাজকে দেশের রাজা করিয়াছিল। বাকালায় ইংরাজকে দেশজর করিতে হয় নাই—জিড-কার দেশের লোক ইংরাজকে দেশ দিয়াছিল। তাই এ দেশে ইংরাজ-শাসন সত্য সত্যই broad-based on a people's will.

তথন দিল্লীর বাদশাহের মত মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমও শৃত্তগর্জ উপাধি লইরাই গর্মিত—বড়মন্ত্রে বিপল্ল—চিড়িয়ার লড়াই ও বেগমবিলাদ লইরা ব্যাপৃত। দেশ সর্কনাশের পথে ধাবমান। এই অবস্থায় কোন জাতির মানসিক শক্তি উদ্ধীপ্ত হইতে পারে না।

তাহার পর ইংরাজ দেশশাসনের—প্রজ্ঞারকার তার নইলেন।
পৃথ্যলার সনিলে অরাজকতার বহি নির্বাপিত হইল। এই দেশবাাপী
বহি নির্বাপিত করিতে ইংরাজের কত প্রম ও সমর লাগিরাছিল তাহা
সমসাময়িক ডেস্প্যাচ প্রভৃতির আলোচনা না করিলে তাল বুঝা হার
না। ইতিহাস মায়ুবের স্থতিশক্তির প্রতি কুপাপরবশ হইয়া উপাদানের পরিচয় না দিয়া উপাদান-গঠিত বত্তর উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত
হয়। তাই এই শ্রমসাধ্য কার্যোর স্বরূপ আমরা সহজে বুঝিতে পারি
না। বিদেশে, বিভিন্ন আচারব্যবহারপরায়ণ নানা জাতির মধ্যে
বিশৃত্যলার স্থানে শৃত্যলা সংস্থাপিত করিয়া, পুরাতন শাসন-প্রণালীর
পরিবর্তে নৃতন শাসন-প্রণালীর বিবর্তন সংসাধিত করিয়া, ইংরাজ যখন
দেশে নৃতন শাসন-প্রণালীর বিবর্তন সংসাধিত করিয়া, ইংরাজ যখন
দেশে নৃতন শাস্তর ও উন্নতির সুগের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন আবার
বাজালীর মানসিক উদ্দীপ্তি দেখা গেল। বাজালার এই বে পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্তি ইহাই এ দেশে ইংরাজের স্বর্গাপেকা উল্লেখযোগ্য
কীপ্তি।

পাঠানগণ যেমন এ দেশে নৃতন সাহিত্য বা নৃতন সভ্যতা আনেন নাই, ইংরাজ তেমনই নৃতন সাহিত্য, নৃতন সভ্যতা, নৃতন শিক্ষা, নৃতন ধর্ম, নৃতন আদর্শ আনিয়াছিলেন। সে সাহিত্য মূরেপের পুনংপ্রতিভাপ্রদীপ্তিপ্রোজ্জল। সে সভ্যতা হিন্দু সভ্যতার মত প্রাচীন না হইলেও তরুণ নহে, আর বৈশিষ্ট্যয়য়৷ সে শিক্ষা জড়বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত ও নিয়য়িত. করিয়া মানবের কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে প্রয়াসী। সে ধর্মও সাম্মুক্রক। সে আদর্শ অভিনব। বঙ্গদেশই ইংরাজের প্রভাব সর্ম্বন্থম অফুভূত হইয়াছিল; তাই বাঙ্গালীই এই সাহিত্যে—এই সভ্যতায়—এই শিক্ষায়—এই আদর্শে স্ব্যাপেক্ষা অধিক মুদ্ধ হইয়াছিল; আর তাই নবা মূলে বাঙ্গালীর পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্তির ফলে ইংরাজার প্রভাব স্বর্ত্ত পরিকৃত্ট।

বাঙ্গালীর মুদ্ধ হইবার বিশেষ কারণও ছিল। ইংরাজ যে সাহিত্য আনিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বাঙ্গালীর সাহিত্য একান্তই দীন। ইংরাজের আনাত সাহিত্যের মত সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালার জনগণ পূর্ব্বে কখনও পরিচিত হয় নাই। সংয়ত সাহিত্য বিপুল ও বৈতি প্রাময় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার আলোচনা চিরদিনই সম্প্রনার্মিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; নবদ্বীপে বিক্রমপুরে টোলে রাক্ষণ বালক শিক্ষা পাইত, বৈভাগণ চিকিৎসাশাল্পের আলোচনা করিতেন, কারম্বন্ধপ জমীজমার হিসাব নিকাশ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন—মুসলমানের আমণে তাঁহার। "বদ্ধং তরিবিতং" পুঁধি নকলও বড় করিতেন। ফার্মী কবিতা কেহ কেহ মালবার কাছে পাঠ করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈন্তের অবধি ছিল না। আমরা এই মানসিক উদ্বীপ্তর মধ্যমুগে জয় গ্রহণ করিয়া বছ সুপাঠ্য ও

সুধপাঠ্য পুস্তক পাইয়া—পরিপুষ্ট বালালা সাহিত্য দেখিয়া সে সমরের বালালা সাহিত্যের দৈক্তের অক্সপ অনুমানন্ত করিতে পারি কি না সন্দেহ। কিন্তু 'বিলদর্শনের' প্রচারকালেও বিষ্কমচন্দ্রকে বলিতে হইয়াছিল, —"বাঁহারা বালালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ ত্রন্তই। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কুতবিত্ব সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ।" তাহার কারণ, ইংরাজ শাসনের পূর্কবর্তী কালের বালাল। সাহিত্যের কথায় রমাই পণ্ডিতের 'শৃত্ত পুরাণের' স্টিপ্তনের কর চরণ মনে পড়ে:— "নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ধ চিন।

রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন। নহি ছিল জল ধল নহি ছিল আকাশ। মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাগ।"

তথন বালালা সাহিত্য বলিতে কাব্য সাহিত্যই বুঝাইত। কারণ, কবিতা ব্যতীত বালালা সাহিত্যভাগুরে আর কিছুই ছিল না। তথন কাশীরামের মহাভারত, কবিবাদের রামারণ, মুকুল্বরামের চত্তী, খনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল, ভারতচন্তের অল্লমামলল আছে—আর আছে বৈষ্ণব কবিদিগের ও শাক্ত ভক্তাদির গীতিকবিতা। সে সব যে কোন সাহিত্যের অল্লমার সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিতাকুসুম লইয়া দেব-প্লা চলে—অবসরবিনোদন হয়, সাধারণ কাম হয় না। সে জন্ম সাহিত্যের প্রয়োজন। কাবাসাহিত্য আয়ও ছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে স্থায়িত্বের উপাদানের অভাবহেতু সেগুলি বিশ্বতির অন্ধ অতলে আশ্রয় লইয়াছিল; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদ-ভুবুরী সেই অতলতল হইতে সেই সব বিশ্বয়কর নিদর্শন তুলিতেছেন—ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু যে গ্রস্থাহিত্য

ব্যতীত কোন জাতির উন্নতির উপায় হইতে পারে না, সেই গছসাহিত্য ছিল না। গছসাহিত্য ত পরের কথা, পত্রাদিতে যে গছ
বাবকত হইত, তাহাই ভাষার দৈক্তের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিত।
'শিশুবাধকে' সে সময়ের লোকের পত্রের কতকগুলি আদর্শ রক্ষিত
হইয়ছে। আমরা ভাহার একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "সাবিত্রীধর্মাশ্রিতা"—"গুণাধিকা স্বধর্মপরিপালিক। শ্রীমতী মালভীমঞ্জরী
দেবী"—"গ্রহিকপারত্রিক নিভারকর্তৃক ভ্রাণ্বনাবিক শ্রিযুক্ত প্রাণেমর
মধাম ভটাচাগ্য" মহাশ্রের পদপ্রবেব নিবেদন করিতেতেন—

"শ্রীচরণসরসী নিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোক্তহ শরণমাত্রে অত্র শুভবিশেষ। পরে নিবেদন, মহাশয় ধনাভিলাবে পরদেশে চিরকাল কালয়াপন করিতেছেন, যে কালে এ দাসীর কালরপলয়ে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন, সে কালাহরণ করিয়া বিভীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। শুভএব পরকালে কালয়পতে কিছুকাল সান্ত্রনা করা ছই কালের স্থাদয় বিবেচনা করিবেন। বিভীয় কালের সাধনের ধন আদরায়ৃত তৃতীয় কালের কালাম্পারে কালকূটবোধ হইবে, শুভএব বহুকাল কালম্বরপ মনে উদ্ভব হয় যে, আগতকাল শাগতপ্রায়, এইরপে আগত আগত ভাবিতে ভাবিতে হ্রদয়াগত উন্নত হইয়া শ্রেদাগতপ্রায় হইয়াছে, শুভএব জাগ্রৎ নিজিতার স্থায় সংযোগ সঙ্কন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন ইতি। ১৫ই চৈত্র।"

'শিশুবোধকে' যে সময়ের পত্তের নমুনা রক্ষিত হইয়াছে, সে সময়ে যে বাদালায় মুসলমান অমীদারের বাছল্য ছিল তাহা "পত্ত লিথিবার ধারা" হইতেই জানা যায়—

#### "দেশের জমীদার যদি হয় মুসলমান। বন্দের চাকর বলি লিখিবে সেলাম॥"

কিন্তু তথন এ দেশে ইংগ্রজ-প্রোধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পুত্রের পত্রে দেখিতে পাই—"এখানে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা অক্সান্ত দেশীয় বিবরণ ছাপাইয়া পাঠশালাতে দিয়াছেন, আমরা সেই সকল শিক্ষা করিতেছি, ইহাতে নানাপ্রকার উপকার জন্মে এবং সভাতে অনেক প্রকার কথার উত্তর প্রত্যুক্তর করা যায়।"

যখন বাদ্বালা ভাষার ও বাদ্বালা সাহিত্যের এই অবস্থা তখন সহসা ইংরাজানীত সাহিত্যের পরিচয় পাইয়া—কাবো নাটকে উপস্থাসে সন্দর্ভে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন চারুসর্ব্বান্ধ লাবণাপৌরুষসন্মিলনসুন্দর ইংরাজী সাহিত্য পাইয়া বান্ধালীর পক্ষে মুগ্ধ না হওয়াই বিশ্বয়ের বিষয়।

ইংরাজ যে সভাতা ও যে ধর্ম আনিয়াছিলেন, সে সভ্যতা সামাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্ম সামাবাদমূলক—পরস্ত ক্রিয়াকর্মভারাক্রাস্ত নহে। পাঠান শাসনের পূর্ব্ধে ক্রিয়াকাণ্ডবছল হিন্দু ধর্মের মূল সরল সভোর সন্ধান না পাইয়া এবং বর্ণবিভাগের কারণ ও উপযোগিতা বুঝিতে না পারিয়া অনেক হিন্দু যেনন ইসলাম ধর্মের প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিল, এখন আবার সেইরূপ কারণে অনেক হিন্দু নূতন সভ্যতার ও নূতন ধর্মের প্রতি আরুষ্ট হইলেন। উৎসাহের আতিশ্যো তাঁহারা সমাজের সংস্কার কুসংস্কার জ্ঞান করিয়া যথেজ্ছাচার করিতে লাগিলেন। নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্ছুঞ্জল আচরণে সমাজ সন্ত্রন্ত হইয়া উঠিল। প্রাচীন ব্যক্তিরা সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ছ্শিন্তাগ্রন্ত হইলেন।

ইংরাজ যে শিক্ষা আনিলেন ও দেশে ছড়াইয়া দিলেন, সে শিক্ষা বাঙ্গালীর নিকট নৃতন উন্নতির দার মুক্ত করিয়া দিল। ইংরাজ বিঞ্চা বলে জড়প্রারুতিকে পরাভূত করিয়া পৃথিবীর নানাস্থান হইতে ধন আহত করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন—সৌন্দর্য্যের স্বষ্টি করিয়া তাহার উপভোগ করিতেন। তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী মগ্ধ হইল। আমাদের দেশেও "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" কথা বিদিত ছিল-চাণক্য বলিয়াছিলেন, "সর্বাশৃতা দরিক্তা"; কিন্ত সমাজে বৈশ্ব কেবল সেবাব্রত শুদ্রের উপরে স্থান পাইয়াছিল। যাঁহার। জ্ঞানধ্যানরত ও জ্ঞানধনরক্ষক ছিলেন, সেই স্মাজের শীর্ষপানীয় ব্রাহ্মণগণ চির্দিনই অর্থকে অনর্থ মনে করিয়া লোকাতীতের সন্ধানে পার্থিব সম্পদ ঘুণায় পরিহার করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভীম দ্রোণাচার্যাকে তিবস্কার কবিষা বলিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া "চণ্ডালের ভায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্ত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ন্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করিতেছেন।" সমাজের অন্তান্ত বর্ণেও ব্রাহ্মণের আদর্শ অফুকুত হইত। রাজদণ্ডপরিচালকগণ্ড যৌবনে দিথি ছয়ের পর বিষয়ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবসন্থন ক্রিয়া অন্তে যোগে তকুত্যাগই জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। ফলে হিন্দু প্রাক্ষতিক শক্তিকে পদানত করিবার চেষ্টা করেন নাই— অর্থের জন্ম ব্যগ্র হয়েন নাই-পর্মার্থচিন্তায় অর্থের দিকে মন দেন নাই। এই অবস্থার পর যে জাতি সুদুর অজ্ঞাত দেশ হইতে বাণিজ্ঞা-তরীতে আসিয়া বছ কট্টে—বছ লাগুনা ভোগের পর ভারতে বাণিজ্যা-ধিকার লাভ করিয়া অল্পকালমধ্যে দেশবাসী কর্ত্তক দেশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই জাতি যথন পাঠান-যোগল-মহাট্রার লুঠনকাতর বাঙ্গালীকে অর্থকরী বিভার সন্ধান দিয়া আপনার সমৃদ্ধিতে সে বিভার সার্থকতা দেখাইয়া দিল, তখন বাঙ্গালী সাগ্রহে সেই বিভা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। ইংরাজও জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্ত বিদ্যা-মন্দিরের দার মুক্ত করিয়া সকলকে শিক্ষালাভের জ্বন্ত আহ্বান করিলেন।

তাহার পর ইংরাজ শাসনে, রাজনীতিতে, সর্ব্ধ বিষয়ে যে আদর্শ আনিলেন তাহাও যেমন নৃতন, বাঙ্গালীর নিকট তেমনই চিতাকর্বক হইল। ইংরাজ-শাসন ব্যক্তিগতবৈশিষ্ট্যবর্জিত—সমতাহেত্ সহজ্ববোধ্য—যন্ত্রবদ্ধ। হিন্দুর ব্যবস্থায় বর্ণভেদে ও মুসন্নমানের ব্যবস্থায় ধর্মভেদে অপরাধীর দণ্ডের তারতম্য ছিল। ইংরাজের ব্যবস্থা সর্ব্ধতোল ভাবে সামামূলক। রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজ প্রজাশক্তির তারা দেশের কার্য্য চালাইবার নৃতন আদর্শ আনিলেন; প্রজাশক্তির থারা দেশের কার্য্য চালাইবার নৃতন আদর্শ আনিলেন; প্রজাশক্তির থারা দেশের কার্য্য চালাইবার নৃতন আদর্শ আনিলেন; প্রজাশক্তির মার্যারিণ সামঞ্জন্ত সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সভায়, সমিতিতে, সংবাদপত্রে, সম্পর্কে, সমালোচনায় এই নৃতন আদর্শ বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইতে লাগিল। এইরূপে বাঙ্গালীর পক্ষে সে জ্যোতর গতিরোধ করা অসম্ভব ছিল। বাঙ্গালী সাদরে সে স্র্যোতের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল।

শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচিত প্রাতনকে পরিহার করিয়া নৃতনের মোহে যত হইয়া উঠিল—দীনবন্ধর নিমটাদের মত ইংরাজীতে স্বপ্ন দেবিবার হংক্তপ্র দেবিতে লাগিল। আহারে, বিহারে, আচারে, বাবহারে ইংরাজের অস্করণ করাই তাহার চরম ও পরম লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সমাজে নৃতন প্রকারের জাতিভেদ দেখা দিল।

কিছ অভিজ্ঞতার ফলে অচিরে বাঙ্গালীর অম ঘুচিল; বাঙ্গালী বুঝিল, বাঙ্গালী "একেবারে ইংরাজ হইয়া বদিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কৰন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেকা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক পুথে সুধী। যদি এই তিন কোটা বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটা ইংরাজ হইতে পারিত, তবে দে মন্দ ছিল না। কিছ

তাহার কোন সন্তাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিপের মৃত সিংহের চর্ম্মন্ত্রপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিত্র তিন কোটা সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটা পিতল হইতে খাঁট রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী স্থানরী মূর্ত্তি অপেকা কুৎসিতা বক্তনারী জীবনযাত্রার সহায়। নকল ইংরাজ অপেকা খাঁটি বালাগী প্রহনীয়।" আরও বঝিল-"সমস্ত বাজালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি রঝে না, কমিনকালে বুরিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন कांगे वाकानी कथन विशय ना, वा अनिय ना। এখনও अस ना. ভবিল্পতে কোন কালেও গুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক ব্বে না, বা ভনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির मञ्जावना नाहे।" क्रुष्ठविश्व मध्यमारमञ्जूष्ठि वहन कृतिमा वक्रमध्य জ্ঞানের প্রচারকল্পে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শনের' "স্ফুচনায়" বঙ্কিমচন্দ্র এই সব कथा वकारेग्राहित्वन।

এই কথা ব্ৰিয়া বালালী আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাধিয়া ইংরাজী ভাবে অকুপ্রাণিত হইয়া আপনাব উন্নতিসাধনে সচেষ্ট্র হইল। ফল—বালালার বিতীয় প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তি। ইহাতে বালালীর বৈশিষ্ট্য যেমন বিদ্যমান, ইংরাজী প্রভাবও তেমনই প্রবল।

এই যে মানসিক উদ্দীপ্তি ইহা নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—স্বধর্মসংস্কার, স্বধর্ম-প্রচার ও স্বধর্মের স্কর্মনির্দয়—ত্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ত্রাহ্ম ধর্মের প্রচার, শান্তপ্রকাশ ও প্রচার, 'রুষ্ফচরিত্রাদি' গ্রন্থের প্রণয়ন ও গীতার

আদর। ইহা রাজনীতিকেতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—ইংরাজী ধরণে রাজনীতিক আন্দোলন ও অধিকার লাভের চেষ্টা, সংবাদপত্তের প্রবর্ত্তন ও কংগ্রেস-কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা। ইহা সমাজ-সংস্কারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল — ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর প্রভতির সমাজ-সংস্কারচেষ্টা। ইহা লোকশিক্ষার চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল-'তন্ববোধিনী পত্রিক।' 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রভৃতির প্রচার। ইং। বাঙ্গালীর প্রত্নতন্ত্রাকুশীলন প্রদীপ্ত করিয়াছিল। ফল— বাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'উড়িফা' ও 'বৃদ্ধগয়া'। ইহা বাঙ্গালীকে ইতিহাসক্ষেত্রে অফুসন্ধানোৎসুক করিয়াছিল। ফল-বাজেলাল মিত্রের ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধাায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনা—তাহাই বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক রচনার পথিপ্রদর্শক। ইহা বিজ্ঞানক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল ফলিতে বিলম্ব ইয়াছে; কিন্তু যে ফল ফলিতেছে তাহা আশাতীত। ইহ। নতন আদর্শগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ফল-বিবেকানন্দের বিষাণে নৃতন কর্মক্ষেত্রে আহ্বান; রামক্ষ মিশনের প্রতিষ্ঠা। ইহা ভাষাগঠনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল--্যে বাঙ্গালাভাষা আজ আনন্দে উচ্ছ সিত, চুংখে বিগলিত, বিষাদে বিকুঞ্চিত, লজ্জায় বিকুটিত, দ্বিধায় বিচলিত, ঘূণায় সন্ধৃচিত, হর্ষে উদ্বেলিত, করুণায় বিগলিত হয় সেই বাঙ্গালাভাষা; আর যে সাহিত্য আজ দেশবিদেশে সমাদৃত সেই মধুস্দন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের রচনা-সমূদ্ধ বাজালা সাহিত্য।

এই শেষোক্ত কার্য্যে যাঁহার। অগ্রণী কালীপ্রসন্ধ সিংহ তাঁহাদিগের অক্তম। মহাভারতের বৃদ্ধান্ত্বাদ তাঁহার কীর্ত্তিস্ত। ইংরাদ্ধী সাহিত্যের ফরাসী ঐতিহাসিক বিজ্ঞবর টেন বলিয়াছেন, যাহারা অর্থাৎ যে পাঠকসম্প্রদান্ধ সাহিত্যের জন্ত অর্থবায় করে, সাহিত্য শেষে

তাহাদিগেরই রুচি অমুসারে গঠিত হয়। কিন্তু যে পাঠকদপ্রাদায় সংগঠিত হইয়া আপনাদের রুচিমত সাহিত্য পাইবার বাসনা ব্যক্ত করে. সেই পাঠকসম্প্রলায়গঠন কালসাপেক্ষ; তাহার সংগঠন জ্ঞ-সেই সাহিত্যরসরসিক সামাজের আবির্ভাবের জন্ম সাহিত্যের প্রয়োজন। সে সাহিত্য সর্বতে বিভাবিলাদী ধনিগণের ছারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। কুত্রাপি এ নিয়মের বাতিক্রম হয় না। ইংলত্তে জনসনের সময় যুগপরিবর্ত্তন-সাহিত্য ধনীর আফুকুলাবন্ধনমুক্ত হইয়া বৈঠকখানা হইতে মুক্ত স্থানে আসিয়া নৃতন স্বাস্থ্য, নৃতন শক্তি ও নৃতন এ লাভ করিয়াছিল। জনসনের অভিধানের উৎসর্গসম্মানপ্রার্থী লর্ড চেষ্টার্ফিল্ডকে শিখিত জনসনের পত্রে সেই যুগান্তরঘোষণাবাণী ব্যক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনযুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ সে সাহিত্যকে সেইরূপ আফুকুলা দান করিয়াছিলেন। মিলাইয়া পাঠোদ্ধার করিয়া ভ্রমসংশোধন করিয়া পুস্তক সম্পাদনরীতি এ দেশে নৃতন, সেই সময় কালীপ্রসন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে সেই রীতি অবলম্বন করিয়া মহাভারতের অফুবাদপ্রকাশরূপ বিরাট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কালী প্রসন্ধ যথন এই কার্যো হস্তক্ষেপ করেন। তথন বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের বন্ধান্ধনাধ্য আরক্ষ হইয়াছে। তবে তিনি
কেন এই কার্যো প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া নানা কল্পনা কালক্রমে
পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তুমান্থবের কাষে অধিকাংশ স্থলে সর্বাপেকা
সরল উদ্দেশ্তই প্রকৃত উদ্দেশ্ত; আমরা তাহার সরলতাহেত্ তাহা
পরিহার করিয়া ভ্রের্জের উদ্দেশ্তর কল্পনা করিয়া তাহার সন্ধানে ব্যাপ্ত
হই। মহাভারতের উৎকৃত্তী বা উৎকৃত্তীতর বিশান্ধনাদ প্রচার করিয়া

বন্ধদেশে সুপরিচিত হওয়াই তাঁহার কার্যোর উদ্দেশ্ত ইতে পারে।

তিনি স্বাং বিভানুরাগীর শাভাবিক বিনয় সহকারে বলিয়াছেন:

"ক্ষুদ্র কীট যেমন পুপসহবাসে দেবশিরে আরোহণ করে, মহাভারতের
অনুবাদে দেইব্রপ আমি অনেকানেক মহাত্মা সাধুজনের সহবাস লাভে
চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্ত সৌভাগ্য ও ইহাই
আমার পরম লাভ।"

তাঁহার আরক্ষ কার্য্য কিরপ স্থান্সর হইরাছিল. তাহার প্রমাণস্থল বলা যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ক্লফচরিত্র' মহাগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসর সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইরাছে, আমি তাঁহার অমুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।" যদি কেহ ছইখানিমাত্র পুস্তকে বাঙ্গালায় বাৎপত্তি লাভ করিতে চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকে কালীপ্রসর সিংহের মহাভারত ও মধুস্থন দত্তের 'মেঘনাদবধ' পাঠ করিতে বলিব।

শ্বনায় কালীপ্রদন্ধ অন্ধলানমধ্যে যত কাষ সম্পন্ন ও স্থানস্থা করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে বুঝা যায়, জীবনের মাপ বৎসরে নহে, কার্যোর পরিমাণে। তাঁহার সময়ে যে সকল কার্য্য তিনি সৎকার্য্য মনে করিতেন, সে সকল কার্য্যেই তাঁহার সাহায্য সপ্রকাশ ছিল। দীনবন্ধর 'নীলদর্পণের' ইংরাজী অমুবাদ প্রকাশিত করিয়া রেভারেও মিষ্টার লং দণ্ডিত হইলে কালীপ্রসন্ধ কাঁহার দণ্ডের অর্ধ দিয়াছিলেন। তিনি যে অর্ধ লইয়া আদালতে গিরাছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধুরাও জানিতেন না। সমাজ-সংস্কার-কার্য্য তিনি ঈথরচন্দ্র বিভাসাগরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিরটের' সম্পাদক হরিশ্চন্তের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার বিপন্ন পরিবাবের সাহায্যার্থ ও তাঁহার স্বতিরক্ষার জন্ত অগ্রনী হইয়াছিলেন; কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিরট' পরিচালিত করিয়া তিনি তাহার

জন্ত ত্যাস গঠনান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার সমসামন্ত্রিক বাকানীদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ লোক অধিক ছিলেন না। তাঁহার ক্বত
অনেক কাযের কথা আমরা বিশ্বত হইতেছিলাম। অধ্যাপক ক্রফকমল
ভট্টাচার্য্য মহাশ্য আমাদিগকে অনেক কথা শ্বংগ করাইয়া দিয়াছেন।
আর তাঁহার চরিতকার শ্রীস্তুত মন্ত্রথনাথ খোষ মহাশ্য বহু যত্নে—বহু শ্রমে
পুরাতন কথার আলোচনা করিয়া অনেক বিশ্বত কথার উদ্ধার করিয়া
বাদালীর ধ্রুবাদ অর্জন করিয়াছেন। সে সব কথার আলোচনা—
কালীপ্রসন্ত্রের কর্মবহুল জীবনের সকল বিভাগের সমালোচনা আমাদের
অভিপ্রেতিও নহে—সুসাধাও নহে। বাদালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে
তিনি যে সব কায় করিয়াছিলেন, সে সকলের আলোচনাও আমরা
করিব না। আমরা ভাহার মধ্যে কয়্মটির উল্লেখ করিয়া নিরপ্ত ইইব।

মধুস্দন অমিঞাক্ষরে কাব্য রচনা করিলে বাঙ্গালার সংস্কৃত্যন্বী পণ্ডিতসমাজে বিষম বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত ভাষায় যে উৎক্রষ্ট কাব্য রচিত হাইতে পারে না—এই বিশ্বাস ভাষারা ধর্মবিশ্বাসের মত পবিত্র মনে করিতেন। নবা সমাজে মধুস্দনের কাব্যের আদর তাঁহাদের সেই বিশ্বাসে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। আবার পয়ার ত্রিপানীর ধয়্যাত্মক মিলন-মাধুর্য্য-মুদ্ধ পাঠকগণ অমিঞ্ছলেনর প্রবর্তনে বাঙ্গালা কবিতার সর্প্রনাশস্চনা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার উপর য়ুরোপীয় সাহিত্যে স্পণ্ডিত মধুস্দনের অমর কাব্যে বিদেশী ভাবের ও রীতির প্রাচুর্য্য এবং সংস্কৃত কাব্যরীতির ও কবিপ্রসিদ্ধির অবহেলা—সেকালের লোকদিগের ক্ষিপ্ত করিয়া তৃলিয়াছিল। তাহাদের দেই চাঞ্চল্যপরিচয় সে সময়ের প্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মধুস্দনের প্রতি যে বিদ্রপ্রাণ

বিষয়ক প্রস্তাবে' সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কৌতুহলী পাঠকের কৌতৃহল চরিতার্থ হইতে পারে। পুরাতনপ্রিয় সমাজে এমনই ভাব দেখা গেল, যেন এই নবীন পূজারীর নৈবেছে বাদেবীর মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট ইইবে। কিন্তু কিন্ধপে যেমন "এক দিন উত্তর গোগুহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল," তেমনই "মধুস্দনের মুখমারুতে প্রপুরিত হইয়া দেবদন্ত শভোর সহিত পাঞ্চলত শভা প্রলয়পয়োনিধির খোর গর্জনে বিশ্ববিজয়ী মহার্থদিগকে পর্যান্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদ্থির ও বিপর্যান্ত করিয়া তুলিয়াছিল,"তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লিশিত হইয়াছে। মধুস্থদনের কাবা প্রকাশের অবাবহিত পরেই প্রতিপক্ষের নিন্দা ও নবা সমাজের প্রশংসা যখন প্রস্পরকে প্রাভৃত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় "বিভোৎসাহিনী সভার" প্রবর্ত্তক কালীপ্রসন্ন মধুস্দনের কার্য্যের গুরুত্ব উপলদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধিত করিয়াছিলেন। সেই সম্বর্জনা যে নিন্দাদংশনপীড়িত কবির হৃদয়ে নৃতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে আরু সন্দেহ নাই। আমাদের রবীন্দ্র-সম্বর্জনার ও রামেন্দ্র-সম্বর্জনার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিছোৎসাহী ধনী কালীপ্রসরের চেষ্টার নথ্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি প্রদেশী সুধীরন্দের খারা সম্বন্ধিত হইয়া-ছিলেন।

বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যও কালীপ্রসন্ধের অন্তর্গণ লাভে বঞ্চিত হয় নাই।
সে সাহিত্য তথন কেবল গঠিত হইতেছে। সে সময় তাহার পক্ষে সে
আন্তর্কলার প্রয়োজন ছিল। তথনও বাঙ্গালায় সাধারণ নাট্যশালা
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্করাং নাট্যশালার সাহায্যে নাট্যপাহিত্য গঠিত
হইবার সময় হয় নাই। সেই সময় কলিকাতায় ধনিগণের চেষ্টায়

নাট্যাভিনয় হইতে আরম্ভ হয়—অভিনয়ের জন্ম নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট হয়। পাইকপাড়ায়, পাথুরিয়াঘাটায়, যোড়াসাঁকোয় অভিনয় হইত। অভিনয়ের জন্ম মধুস্দনের মন্ত লেখকও পুস্তুকরচনা করিতেন। এই সময় কালী-প্রসায়ের নাটকগুলি রচিত হয়।

বাঙ্গালানাহিত্যে কালীপ্রদন্তের আর এক কীর্ত্তি 'ছতোম'। 'হতোমের', দোষও অনেক, গুণও অসাধারণ। 'বঞ্চদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিধিয়াছিলেন. "লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হতোমি ভাষা দরিদ্র: ইহার তত শব্দংন নাই; হতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেম্ব বাঁধন নাই; হতোমি ভাষা অসুন্তর এবং যেখানে অল্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূত। হতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রবীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" কিন্ত যে কালী প্রসঙ্গের মহাভারত ভাষার বিশুদ্ধি ও তেজের আদর্শ বলিলেও অত্যক্তি হয় না, সেই কালীপ্রসন্ন হতোমি ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন কেন ? আমরা বলি—বিষয়বিবেচনায়। হংস্কারগুবাদ্ি-সমাকীর্ণ, প্রক্ষুটিভপত্কজপ্রসূত্র, স্বচ্ছদলিল স্বোব্রের শ্রামশৃষ্পান্ত্ত কূলে অবস্থিত ভারতী-মন্দিরের উপদিকার পুংস্কোকিলকলবিভৃদ্বিনী বাণী কপটতার কমঠকঠোর আবরণ ভেদ করিবার উপযুক্ত কশাঘাত-কটজিতে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 'ছতোম' সাময়িক সাহিত্য। ভবে ডাইডেনের সামন্ত্রিক বিষয় শইয়া রচিত কবিতার মত 'ছতোমেও' স্থায়িত্বের উপকরণের অভাব নাই। 'হুতোমের' বিক্রপ শানিত, আঘাত ক্রত ও মর্মভেদী। কিন্তু 'হুতোম' হুতোম—প্রভাতবৈতালিক দ্ধিয়াল বা বসন্তবিলাসী কোঞ্চিল নতে।

বৃদ্ধিমচন্দ্র 'হতোম'কে বিদেষপরিপূর্ণ ব লিয়।ছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইহাতে 'হতোমের' প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। পরের ভাল দেখিলে হুতোম হঃখিত হয় নাই। যে ধনিগণ কোন প্রকার সংকার্য্যে যোগ না দিয়া কেবল বিলাসে বাসনে অর্থবায় করিতেন-নবভাবের স্রোত থাহাদের গৃহের ও হৃদয়ের প্রাচীরে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিত; যাঁহাদের ব্যবহারে আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও কুত্রিমতার পূর্ণ পরিচয় পরিকুট ছিল; যাঁহারা কপটতার আবরণে হীনতা আরত করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে চাহিতেন—'হতোম' তাঁহাদের শ্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত। তিমিরাবগুরিতা রুজনীর সূচীভেন্ত অস্ক্রকারে হতোমের রব শুনিয়া মানব যেমন ভয় পায়, 'হতোমের' কথায় এই ভণ্ডসম্প্রদায়ে তেমনই ভীতির সঞ্চার হইত। কালীপ্রসন্ন বে ধনিসম্প্রদায়ের কপটতার প্রষ্ঠে কশাঘাৎ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই স্মাজেই বৃদ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই স্মাজস্থ তাহার আঘাতের লক্ষ্য বক্তিবগের আচারব্যবহার তাঁহার নিকট সুপরিচিত ছিল; তাঁহাদের প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। এ অবস্থায় আক্রমণ একটু অতি মাত্রায় তীব্র হওয়া বিশ্বয়ের বিষয় নহে। যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে তীক্ষ বাণগুলি তুণীরে রাধিয়া যুদ্ধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। স্থতরাং আক্রমণের ভীত্রতার জন্ম কালীপ্রসমূকে নিন্দা করা যায় না।

'হতোমে'র ভাষা ও ভাষ উভয়েরই কারণ এক। 'হতোম' সমাজে যেমন কৃত্রিমভার ও কপটাচারের। বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই কৃত্রিমভার ও কপটাচারের বিরুদ্ধে অস্তবারণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমভার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায় সংস্কৃতবিভ্যাভিমানী। সে সম্প্রদায়ের পরিচয় বহিমচন্দ্রই দিয়াছেন—"আমি নিক্ষে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে গুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'ধরের' বলিতেন না,—'ধদির' বলিতেন ; কদাচ 'চিনি'-বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অন্তদ্ধ হইত, 'আজা'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,"—'য়স্তা' বলিতে হইবে। কলাহারে বিসয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চাৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'গশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না। স্থতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গগুগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পঞ্জিতদিগের কথোপকধনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত ভাষা আরও কি ভয়ড়য় ছিল, তাহা বলা বাছলা।"

"বেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা অঙ্গে পরিলেই অলম্বার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনই জনিতেন, ভাষা স্থলর হউক বা না হউক, হর্কোধ্য সংস্কৃত বাহল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।" ইংলারে এই ক্রিমভাপ্রিয়তাহেতু বাঙ্গালা নীরস, শ্রীংনি ও হুর্কাল হইয়া রহিয়াছিল। তাই কালীপ্রসারের এই আক্রমণ। সমাজে ও সাহিত্যে কপটতার ও ক্রিমভার উপর আন্তর্বিক ঘূণাই কালীপ্রসারের আক্রমণের তীব্রভার কারণ।

আন্তরিকতাই কালীপ্রসন্মের ক্বত কার্য্যের গৌরবের ও সাফল্যের কারণ। আন্তরিকতাই তাঁহার কার্য্যের প্ররোচক। তাই বাদালার এই বিতায় প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তির সময় তিনি বাদালা সাহিত্যের জন্ম যে কাৰ করিয়াছিলেন, তাহা সাফল্যগৌরবে সমুজ্বল হইরাছে। বালালীর সে সব কাবে গর্কা করিবার অধিকার আছে। কালীপ্রসর বালালীর যে উপকার করিয়। গিয়াছেন, তাহা বালালী কথন বিশ্বত হইতে পারিবে না। উন্নতির পথাক্ষ্য নাববেলর উন্নতির প্রবর্তকিদিগের যশে বালালী কালীপ্রসংলর অধিকার কোন বালালী আয়ীকার করিতে পারিবে না।

বাঙ্গালায় ইংরাজের আগমনে —ইংরাজ-শাসনের প্রতিষ্ঠায়—ইংরাজী সভ্যতার পরিচয়ে —ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্গন —ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় যে পুনঃপ্রতি ভাশ্পনীপ্তি হইরাছে, তাহার ইতিহাস আৰও লিখিত হয় নাই। যখন সে ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন দূরত্ব দর্শকের দৃষ্টিপথে বেমন মার্ত্তগেদয়াস্তকালে অরুপরাগরাজিত সমৃচ্চ শৈকশিবরাবলীই পতিত হয়, তেমনই দূরস্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে যে সকল বাঙ্গালীর কার্ত্তগিরবোজ্বল নাম পতিত হইবে—তাহাদিগের অস্ক্রতম —কালীপ্রসম্ব সিংহ।

ত্রীহেমেক্রপ্রসাদ ঘোষ।





মহার। কালীপ্রসর সিংহ।

# মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।



সভ্যজগতের অন্যান্ত দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, — অন্যান্ত
দেশের ইতিহাস পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন, পককেশ
অনীতিপর বৃদ্ধগণ মানবের স্থবিশাল
উপক্রমণিকা।
কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে তরুণবয়স-স্থলভ উৎসাহ, উন্তম, অধ্যবসায় ও তেজের সহিত
ভাহাদিগের জীবনত্রত-উদ্যাপনে প্রয়াস পাইতেছেন। দেখিতে
পাইবেন, পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও প্রবীণ রাজনীতিক স্থামসঙ্গত অধিকার পাইবার জন্ম ভেরীনিনাদে পুনরায় যুদ্ধঘোষণা
করিতেছেন, হয় ত বিজয়লাভ করিতেছেন, হয় ত বা সমরশায়ী হইয়াও ভবিয়্যৎবংশীয়গণের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া
যাইতেছেন যে, অদূর ভবিদ্যুতে পরবর্তীদের ঘারা সেই সকল
অধিকার-লাভের সন্তাবনা জন্মিতেছে। দেখিতে পাইবেন,
প্রবীণ বৈজ্ঞানিক এখনও শিশুস্থলভ কৌতুহলের সহিত

প্রাকৃতিক ঘটনা সৃক্ষাতমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার সহিত কার্য্য কারণের সম্বন্ধামুসদানে ব্যাপৃত আছেন, হয় ত নূতন আবিষ্কার ঘারা জ্বগৎকে বিমোহিত করিতেছেন, হয় ত বা আবিষ্কারের পূর্বেবই ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু পরবর্তী যুগের মানবগণের হৃদয়ে এরূপ বিজ্ঞানগ্রীতি বিকশিত ও তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্ঞালিত করিয়া যাইতেছেন যে, তাঁহারা কুতকার্য্যতার সহিত তাঁহার প্রদর্শিত পথের অমুসরণে প্রবত্ত হইতেছেন। দেখিতে পাইবেন, প্রবীণ ধর্ম্মবীরগণ, কেহ জন্মভূমিতে, কেহ বা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে, যুরকোচিত উৎসাহের সহিত পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন, সহস্র সহস্র নরনারীকে নবজীবন প্রদান করিতেছেন: দেখিতে পাইবেন। প্রবীণ সাহিত্যিকগণ শক্তিশালী সাহিত্যের স্বষ্টি করিয়া নৃতন ভাবে সমাজকে অমুপ্রাণিত করিতেছেন; নৃতন আদর্শ প্রদান করিতেছেন। দেখিতে পাইবেন, নবীন যুগের শিক্ষার্থীরা এই সকল জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষিগণের চরণপ্রান্তে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্মাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেচেন এই সকল প্রতিভাশালী প্রবীণ অভিজ্ঞাণ দেশের জীবনে যে ভাব ও কর্ম্মের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, পরবর্তীরা সেই স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন; হয় ত বা তাহাতে নূতন শক্তি প্রদান করিতেছেন। এইরূপে একের আরব্ধ কার্য্য অস্তের দারা সম্পন্ন হইতেছে: যে ভাবস্রোতঃ একবার প্রবাহিত

হইরাছে, তাহা ক্রমে পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়া বেগবতী নদীতে পরিণত হইতেছে।

কিন্তু আমাদিগের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি নেত্রপাত করুন, এই অভিশপ্ত দেশের আধুনিক ইতিহাস পাঠ করুন; দেখিতে পাইবেন, আমাদিগের দেশে প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভাব নাই। যে বয়সে অন্যান্য দেশে প্রতিভা বিকশিত হয় না. যে বয়সে অন্তান্ত দেশে কর্মীরা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাসঞ্চরে ব্যাপুত থাকেন, আমাদিগের দেশে সেই বয়সে প্রতিভাশাদী বাক্তিগণ প্রতিষ্ঠার সর্বেবাচ্চ সীমার সমীপবর্তী হইয়াছেন। কিন্ত তাঁহারা প্রতিষ্ঠার দ্রাঘিমাচক্র অতিক্রম করিবার পূর্বেবই ইহলোক হইতে অপস্ত হইয়াছেন। যে ফুল্দর উষা ও বিমল প্রভাত দেখিয়া, দেশবাসী মধ্যাচ্ছের প্রথর কিরণজাল ও সূর্য্যাস্তের গোরবময় দৃশ্য দেখিবার আশা করিয়াছিল, তাহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই; আকস্মিক ঘন মেঘের অন্তরালে তাঁহাদিগের প্রতিভালোক অদৃশ্য হইয়াছে। দিপাহী-যুদ্ধ ও নীল-বিপ্লবের সময়ে, দেশের সেই মহাসঙ্কটকালে, তুর্দ্দিনের অন্ধকারে, যাঁহা-দিগের প্রতিভালোক, রাজা ও প্রজাকে গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্বজাতিবৎসল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বদেশ-প্রাণ গিরিশচনদ ঘোষ ও মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের কথা স্মরণ করুন। পরবর্ত্তী যুগের রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল ও স্থপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ হোষের কথা স্মরণ করুন। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বংসর অতিক্রম করিতে না করিতেই নিষ্ঠর কালের আহ্বানে

ভাল দেখিলে হুতোম হঃখিত হয় নাই। যে ধনিগণ কোন প্রকার সংকার্য্যে যোগ না দিয়া কেবল বিলাসে বাসনে অর্থবায় করিতেন-নবভাবের স্রোত থাহাদের গৃহের ও হৃদয়ের প্রাচীরে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিত; যাঁহাদের ব্যবহারে আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও কুত্রিমতার পূর্ণ পরিচয় পরিকুট ছিল; যাঁহারা কপটতার আবরণে হীনতা আরত করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে চাহিতেন—'হতোম' তাঁহাদের শ্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত। তিমিরাবগুরিতা রুজনীর সূচীভেন্ত অস্ক্রকারে হতোমের রব শুনিয়া মানব যেমন ভয় পায়, 'হতোমের' কথায় এই ভণ্ডসম্প্রদায়ে তেমনই ভীতির সঞ্চার হইত। কালীপ্রসন্ন বে ধনিসম্প্রদায়ের কপটতার প্রষ্ঠে কশাঘাৎ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই স্মাজেই বৃদ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই স্মাজস্থ তাহার আঘাতের লক্ষ্য বক্তিবগের আচারব্যবহার তাঁহার নিকট সুপরিচিত ছিল; তাঁহাদের প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। এ অবস্থায় আক্রমণ একটু অতি মাত্রায় তীব্র হওয়া বিশ্বয়ের বিষয় নহে। যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে তীক্ষ বাণগুলি তুণীরে রাধিয়া যুদ্ধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। স্থতরাং আক্রমণের ভীত্রতার জন্ম কালীপ্রসমূকে নিন্দা করা যায় না।

'হতোমে'র ভাষা ও ভাব উভয়েরই কারণ এক। 'হতোম' সমাজে যেমন ক্রিমভার ও কপটাচারের। বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই ক্রিমভার ও কপটাচারের বিক্লছে অস্তবারণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের ভাষার ক্রিমেভার বিক্লছে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্বাভিমানী। সে সম্প্রদায়ের পরিচয় বৃদ্ধিচয় বৃদ্ধিরচয়ই দিয়াছেন—"আমি নিচ্ছে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য

যে উদান্তম্বরে তাঁহাদিগের অমৃতমন্ত্রের প্রথম বাণী উদীরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কি সেই স্বরে শেষবাণী ঘোষণা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন ? সফলতার তীর্থে উপনীত হইবার পূর্বেই কি তাঁহার। সামাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন নাই ?

যাঁহার নাটকীয় প্রতিভা বঙ্গদেশে যুগান্তর আনমন করিয়াছিল, সেই পরিহাসরসিক কবি দীনবন্ধুর কথা স্মরণ করুন। মেঘনাদবধের মহাকবি মধুসূদনের কথা স্মরণ করুন। মিনি হুদিলার খুলিয়া "মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা"র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই দেশপ্রিয় কবি স্থরেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করুন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-কার রজনীকান্ত গুপ্তের কথা স্মরণ করুন। প্রতিভাশালী লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করুন। প্রতিভাশালী লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করুন। দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালীপ্রসেম্ব কাব্যবিশারদ ও রজনীকান্ত সেনের কথা স্মরণ করুন। অকালে তাঁহাদিগের জীবন-দীপ নির্ন্বাপিত হইয়াছে। তাঁহারা যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা অকথিত রহিয়াছে; যে গান শুনাইতে আসিয়াছিলেন, তাহা শেষ না হইতেই তাঁহাদের কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে।

যে চিরম্মনণীয় মহাক্মার পুণানাম উচ্চারণ করিয়া অছ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রতিভার ও মহব্বেরও সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই নাই। উনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে যিনি ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় কিরূপে পাইব ? কিন্তু যিনি এই অল্লকালের মধ্যেই স্বার্থকে পদদলিত করিয়া দেশহিতরতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, সমসাময়িক সমাজের ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব হাতিক্রম করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া, লুগুপ্রায় হিন্দু নাট্য-কলার পুষ্টিবিধান করিয়া, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের পুনঃপ্রচার করিয়া, তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভার, মহত্বের ও দূরদর্শিতার চিরস্থায়ী নিদর্শন রাথিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইলেও আলোচনার যোগ্য।

আমাদিগের দেশে মহাত্মগণের জীবনকথা লিপিবন্ধ করিবার প্রথা এখনও প্রবর্ত্তিভ হয় নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয় ! আমরা প্রাচীন প্রান্থসাগর মন্থন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যাদির আবিকার করিতেছি, কৃত্তিবাসের জন্মদিবস নিরূপিও করিতেছি, কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতেছি, কখনও বা মুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের বহু গবেষণার ফল বাঙ্গালা ভাষায় মৌলিক বলিয়া প্রচার করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছি, কখনও বা দেগুলি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের পাণ্ডিত্যের আধিক্য প্রতিপন্ধ করিয়া আত্মপ্রদাদ লাভ করিতেছি। কিন্তু আমরা অনেকেই জ্ঞানি না, আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ কোন স্থানে কোন্ সময়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা কণিছের সময়ে লোকে কিরপে জীবন যাপন করিত, তাহাদিগের

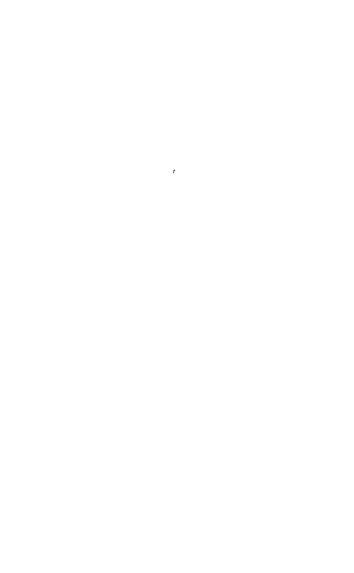



দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ।

(ৰ পুষ্ঠা)

কিরূপ সভ্যতা ছিল, তাহাদিগের কিরূপ বিদ্যাবৃদ্ধি ছিল, কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল, কোন ধর্ম্মে তাহারা বিশ্বাসবান ছিল, সে সকল আমরা জানি বলিয়া গর্বে করি; কিন্তু আমাদিগের পিতৃ-পিতামহগণ কিরূপে কাল্যাপন করিতেন, তাঁহাদিগের সময়ে সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, সে সকল কথা আমরা জানি না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।

মহাত্মা কালীপ্রসদ্ধের জন্ম বা মৃত্যুদিবসও বঙ্গসাহিত্যের কোনও ইতিহাসলেখক কর্ত্ক লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভাহা জানিবার জন্ম কেহ কখনও চেন্টা করেন নাই। পুরাতন সংবাদপত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কালীপ্রসন্ধ ১৮৭০ প্রীন্টাব্দে উনত্রিংশ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। স্বতরাং ১৮৪১ প্রীন্টাব্দে \* তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ মনুমান অসক্ষত নহে।

কালীপ্রসম সিংহ অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশিতাম্হ শান্তিরাম সিংহ স্থার টমাস রমবোল্ড ও মিফার মিডল্টনের অধীনে মুরশিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ানী করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উড়িয়ায় তাঁহার বিস্তৃত জমীদারী ছিল। যোড়াসাঁকোর সিংহমহাশয়গণ কলিকাতার হিন্দুসমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। শান্তিরাম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন,

আচার্ব্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্ব্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন,— "বোধ হয় আনি
 ভাষার সমবয়ক ছিলাম।" আচার্ব্য কৃষ্ণকমল ১৮৪০ খুষ্টানে লয়গ্রহণ করেন।

এবং অধিকাংশ সময় ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত থাকিতেন। ৺কাশীধামে ইনি একটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শান্তিরানের তুই পুত্র--প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণ হিন্দু-কলেজ-সংস্থাপনের অন্যতম উত্যোগী ও উহার অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। জয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্র নন্দলালই কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মদাতা।

নন্দলাল ( 'সাতু সিংহ' নামে স্থপরিচিত ) অতি অল্প বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ছোট আদালতের তৎকালীন অশুতম বিচারক স্থনামধন্য হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নন্দলাল বাবুর বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক ও বালক কালীপ্রসন্ত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ই হার তত্ত্বাবধানে কালীপ্রসন্ত্রের গৈত্রিক সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

বাল্যকালে কালীপ্রসন্ন বান্ধালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত, এই তিন ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি যথন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন ই হার বিবাহ হয়। তখন বাল্য-শীবন। তাঁহার বয়ঃক্রম ব্রয়োদশবর্ষ মাত্র; কারণ, বিবাহ। "সংবাদ-প্রভাকরে" \* দেখা যায়, ১৮৫৪ খ্রীফাব্দে এই ঘটনা সংসাধিত হইয়াছিল। "প্রভাকর" লিখিয়াছিলেন,—

শ্রাগামী দিবদে মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাসী

'সংবাদ-প্রভাকর', ২১শে প্রাবণ, শক ১৭৭৬, ৪ঠা আগষ্ট ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দ।



জ্যক্রসং সিংহ।





नन्मलाल जिःह।

মিইডভাষী সদ্বিদ্ধান শ্রীযুত রায় লোকনাথ বস্থু বাহাদ্ররের কন্সার সহিত নির্ববাহ হইবেক। এই শুভকার্য্যোপলক্ষে সিংহবাবুদিগের ভবনে কয়েক দিন ব্যাপিয়া নাচ হইতেছে। গত বুধবার রজনীতে এতদেশীয় ব্যক্তিদিগের ও বৃহস্পতিবার রজনীতে সাহেব ও বিবিদিগের মজলিস হইয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ হইয়াছে। নন্দলালবাবুর বিষয়রক্ষক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ অতি স্থনিয়মে বিবাহ সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ববাহ করিতেছেন; প্রাক্ষাণ পণ্ডিতদিগকে পত্র দেওয়া হইয়াছে, সামাজিক বিদায় ঘড়া, থাল, বস্তু, শব্দ, রোপ্য নির্দ্ধিত লোহা বাহির হইয়াছে। আহা! বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় জীবিত থাকিলে এই বিবাহে তিনি অকাতরে অর্থবায় করিতেন। এইক্ষণে আমাদিগের সেই বিলাপ করা বিফল মাত্র, পরমেশ্রম সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি কালীপ্রসন্ধ বাবুকে দীর্ঘায়ু ও পরম স্থেরক্ষা করন।"

বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই কালীপ্রসদ্ধের বালিক।
পত্নী লোকান্তরিত হন। কিছুকাল পরে কালীপ্রসদ্ধ রাজ।
প্রসদ্ধনারায়ণ দেবের দোহিত্রীকে (চল্রনাথ বস্থ মহাশয়ের এক
কন্তা) বিবাহ করেন। কালীপ্রসদ্ধের দিতীয়া পত্নী এখনও
জীবিতা আছেন।

১৮৫৭ থ্রীফ্টাব্দে ধোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় কালীপ্রসঞ্চ বিস্থালয় পরিত্যাগ করেন।

বাল্যকালে কালীপ্রসন্ধ অত্যস্ত চঞ্চল ছিলেন। পুরাতন

"সোমপ্রকাশে" তাঁহার ছাত্রজীবনের একটি কোতৃকপ্রদ গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিডেছি:—

"কালীপ্রসন্ধের বাল্যকালাবধি অভিশয় চতুরতা ছিল।
পরিহাস অতিশয় ভালবাসিতেন। যেখানে মারামারি ও
ভামাসা, সেইখানেই তিনি অগ্রে উপদ্বিত হইতেন। তাঁহার
এক জন শিক্ষক বলেন, এক দিবস তিনি অস্ত অস্ত ছাত্রের সহিত
বহিদ্ শ্রমান প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ
শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ পাশ্বন্থিত এক বালকের
মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ
হইলে কালীপ্রসন্ধ কাল্পনিক গন্তীর ভাবে বলিলেন, "মহাশয়!
আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া
একে আজু মারিয়াছি।"

এই চাঞ্চল্য-নিবন্ধনই তিনি বিভালয়ে তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও হিন্দু নাট্যকলায় অনুরাগ।

যদিও বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিভার কোনও বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, য়ুরোপীয় গৃহশিক্ষক মিন্টার কার্ক-পেটিকের যত্নে তিনি এই বয়সেই ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পরিত্যাগের পরে তিনি বাটীতে উপমুক্ত পণ্ডিতের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন। সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় তাঁহার অসামান্ত

বঙ্গভাষান্তরাগ। ছিল। যুখন তাঁহার সতীর্থগণ হাট কোট পরিধান করিয়া বঙ্গভাষাজ্ঞান-

হীনতা গর্বের সহিত ঘোষণা করিতেন, এবং স্বলিখিত অথবা অপরের লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ বা বক্তৃতাদি প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে পাঠ করিয়া শ্রোত্রন্দের করতালি লাভ করিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন, সেই সময় কালীপ্রসন্ধ সিংহ এই বিদেশীর অনুকরণকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন, মোটা চাদর ও চটা জুতা পরিয়া বিভাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের স্থায় দীনা বক্ষভাষাকে 'অনুপম অলঙ্কারে বিভৃষিতা' করিতে চেন্ট পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ধের এই অসামান্থ বক্ষভাষানুরাগের কারণানুসন্ধান করিতে গেলে তাঁহার বাল্য-জীবনের উপর তাঁহার মাতার ও পিতামহীর প্রভাব লক্ষিত হয়। "হুতোম

পাঁ্যাচার নল্লা"য় কালীপ্রাসন্ধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও পরিহাস-রসিকতার সহিত তাঁহার বাল্যস্মৃতি এইরূপে লিপিবন্ধ করিয়াছেন :—

"ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা বাল্যস্থতি। ঘুমোবার পূর্বেব নানাপ্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কুন্তিবাস ও কাশীরামের পয়ার আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কলে. বাড়ীডে ও মার কাছে আওড়াতেম-মা শুনে বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্মে ফি পয়ার পিছ একটী করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন: অধিক মিপ্তি থেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলে বেলা আমাদের এ সংস্কার ছিল: স্বভরাং কিছু আমরা আপনারা খেতম, কিছ কাগ ও পায়রাদের জন্মে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম! আর আমাদের মুঞ্জী বলে দিবিব একটী শাদা বেড়াল ছিল ( আহা! কাল সকালে সেটা মরে গ্যাছে—বাচ্চাও নাই ) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্মে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা পড়া শেখাবার জত্যে বড পরিশ্রম কত্তেন। ক্রেমে আমরা চার বছরে মুগ্মবোধ পার হলেম, মাঘের চুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো; টিকা ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক কর্তে যাই, ছোঁড়াগোচের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তকে হারিয়ে টিকী কেটে
নিই; কাগজে প্রস্তাব লিখি—পরার লিখতে চেন্টা করি ও
অন্তের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরী করে আপনার বলে অহলার
করি—সংস্কৃত কলেজ থেকে দ্রে থেকেও ক্রেমে আমরাও ঠিক
একজন সংস্কৃত কলেজের ছোক্রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচছা
হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হ'য়ে উঠলো—কখন
বোধ হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস
হবো; (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া
হবে না। তবে ব্রিটনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্সন্ ? (তিনি
বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, দেটা বড় অসম্বত হয়)। রামমোহন
রায় ? হাঁ একদিন রামমোহন রায় হওয়া বায়—কিন্তু বিলেতে
মতে পারবো না।

"ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্বে, সেই চেন্টাই বলবতা হলো; তারি সার্থকতার জন্ম আমরা বিছোৎসাহী সাজলেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাক্ষ হলেম—তত্তবোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দলাদলি করি—ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপু প্রভৃতি বিখ্যাও দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জামুক যে, আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেন্ট বিষ্টুর মধ্যো।"

এই বাল্যস্থৃতি পাঠ করিবার সময়ে পাঠকগণকে স্মরণ

রাখিতে অনুরোধ করি যে, উহাকে সঠিক ইতিহাসের বা আজুচরিতের হিসাবে ধরিলে চলিবে না। টিকী কাটা প্রভৃতি
অমূলক গল্লের উপর বিখাস স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র পণ্ডিতের
পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়ম্বল কালীপ্রসল্লের স্মৃতির অবমাননা
করিবেন না। # 'হুতোমে'র জ্যাঠামোগুলি পরিবর্জ্জন করিলে

#### \* 'অর্থা'— মুম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন লিখিয়াছেন :--

"একটা ক্ষমশ্রুতি আছে যে, কালীপ্রসম অনেক ব্রাহ্মণ পঞ্জিতের টিকি কাটিয়া, দিয়াছিলেন। লোকমুখে এখনও আমরা শুনিতে পাই, টাকা দিয়া কালীপ্রসর ভ্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের টিকি ক্রয় করিতেন, পরে ঐশুলি কাটিয়া লইয়া আলমারিতে সালাইয়া রাখিতেন: কাহার টিকি কত মূল্যে ক্রীত, তাহাও এক টুকরা কাগজে লিখিত হইয়া ঐ টিকির সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিত। এই ঘটনা যে মিধ্যা, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলে কি ছয়, এই জনশ্রুতি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বে, কলিকাতায় তিনি "টিকি কাটা ভ্রমিদার" আখাা লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে "টিকি কাটা জমিদার" बनितन त्नारक उँशाकर बुविछ। याश ब्छेक, এই आशाब मूत्न त्य কতকটা সত্য না ছিল, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। ব্যাপারটা এইরুপ ঘটিয়াছিল। একবার কালীপ্রসমের বাদীতে কোন ব্রতোপলক্ষে এক বান্ধণকে এकी शालीबान कहा शहेबाहिल। खाळा शाली नहेबा याहेत्व याहेत्व शर्पहे উহা কসাইকে বিক্রয় করে। ঘটনা কালীপ্রসমের গোচনীভূত ইইলে তিনি সেই ত্রাহ্মণকে বাটীতে ভাকিয়া আনেন এবং স্বহন্তে তাহার টিকি কাটিয়া লয়েন। এই খটনাই ক্রমণ: অভিরঞ্জিত হইয়া এইরূপ জনশ্রুতিতে পরিণত হয় যে, কালীপ্রসর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া থাকেন। বন্ধতঃ তিনি যে এইরূপ এক লন নীচাশয় ব্রাঞ্চণের শিখা কর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়াই, সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর প্রছাহীন ছিলেন, এইরুণ কথনই সম্ভব্পর নহে। পৃক্ষান্তরে, প্রকৃত বান্ধণপতিতপ্পক্ ষে তিনি অতি ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"—অর্ঘা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই কালীপ্রসন্নের বাল্য-জীবনের রুচি, আকাজ্ঞা ও আশার কথা স্পট্টভাবে প্রবণ করুন। দেখুন, কোন কোন মহাপুরুষকে তিনি জীবনের আদর্শ-রূপে প্রতিষ্ঠিত कतिश्राहित्तन। कालिमाम, जनमन, वा বালাজীবনের কচি ও আকাকা। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বা ঈশরচন্দ্র গুপ্তের দলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা সকলের নাই: কিন্তু যে বালকের হৃদয়ে ই হাদিগের সমকক্ষ হইবার প্রবল আকাজ্ঞা জন্মে, যে বালকের হৃদয়ে এই সকল মহাতুভবগণের সমান গৌরব লাভ করিবার ইচ্ছা "হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠে," দে বালক সকল দেশের সকল সময়ের বালক সমাজের আদর্শ-স্থানীয় কি না, বিচার করুন। উচ্চাকাজ্ঞা দোষের নহে-আকাঞ্জনাই মানুষকে উচ্চ করে, নিরাশাই অধঃপতন ও মৃত্যুর লক্ষণ। কবে আমাদিগের দেশে প্রত্যেক বালকের হৃদয়ে রামমোহন রায় ও বিভাসাগরের দলে প্রবেশ করিবার আন্তরিক আকাজ্ঞা জন্মিবে ? কবে তাঁহাদিগের সমান গৌরবলাভের ইচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ববতের উচ্চতাকেও পরাস্ত করিবে 🕈 কবে আমাদিগের দেশে গুহে গৃহে কালীপ্রসন্তের স্থায় "ভণ্ড বিছ্যোৎসাহী" মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনকল্পে সর্ববন্ধ পণ করিবেন 🕈 কবে কালীপ্রসন্নের ন্যায় "ভণ্ড" সমাজ-সংস্কারক হিন্দুশান্ত্রজ্ঞান-প্রচার ঘারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দুঢ়নিগঢ়বন্ধ সমাজকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন ?

কালীপ্রসন্ধ সিংহের প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধাবলী এক্ষণে কুপ্রাণ্য হইয়াছে। যে সময়ে কালীপ্রসন্ধের সমসাময়িক কোনও কোনও তরুণ লেখক "অন্তের লেখা প্রস্তাব হইতে চুরী করিয়া" আপনার লেখা প্রস্তাব বলিয়া অহন্ধার করিতেন, সেই সময়ে

বালা-রচনা।
কান্য তথামী ও কপটভার চিরশক্র কালীপ্রসম্ম কোন্ শক্তিমান পুরুষের স্বস্থি হইছে
ভাবরাশি চুরী করিয়াছিলেন, সে কোতৃহল চরিতার্থ করিবার
উপায় নাই। তবে তাঁহার যে সকল রচনা আমরা দেখিয়াছি,
ভাহা হইতে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, তিনি প্রকৃতির
চির-উন্মুক্ত ভাণ্ডার হইডেই মহার্ঘ রত্মসমূহ আহরণ করিয়া
নিজস্ব বলিয়া উপস্থিত ১ করিয়াছিলেন। সেগুলিতে যে
স্বাভাবিকভার চিহ্ন সুস্পাউভাবে অঙ্কিত আছে, সেই নিদর্শন
দেখিয়াই এই চতুরপ্রকৃতি ভাণ্ডার-লুঠনকারীকে ধরা যায়!

শ্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত ডেবিড হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে দৃষ্ট হয় যে, তদীয় কনিষ্ঠ প্রাতা প্রসিদ্ধ ভোবত দ্বেরারের বাংসরিক দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র হেয়ারের শ্বন্ধিন শ্বন্ধিন শ্বন্ধিক শ্বন্ধিন করেন, তাহাতে কালীপ্রসঙ্গের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। বছবংসর কালীপ্রসঙ্গের বাটীতেই এই শ্বন্ধিনতাসমূহের অধিবেশন হইয়াছে। এই বাংসরিক সভাসমূহে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্বক ভারতবাসীদিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। এই সকল প্রবন্ধাদি প্রায়

ইংরাজী ভাষাতেই রচিত হইত। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দশু এই সভার সর্বব্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসা লাভ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও এই সভায় বস্বভাষায় লিখিত অনেকগুলি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন।

নিম্নে সেইগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল:--

১৮৫৬ গ্ৰীষ্টাব্দ :লা ব্দুৰ দিবসে বাঞ্চালা ভাষায় একটি বস্তা ।

১৮৫৭ " " "বাঙ্গালা ভাষার অফ্শীলন" সকলে বন্ধৃতা।

১৮৫৯ ু " "বাল্লালা নাটক" সম্বন্ধে বস্তৃতা।

১৮৬১ ু ু বাঙ্গালা ভাষায় একটি বক্তা।

১৮৬০ , , বাঙ্গালার হবি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও কুবি-প্রদর্শনী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ।

তৃংখের বিষয়, এই প্রবন্ধগুলি একণে তৃষ্প্রাপ্য হইয়াছে।
কবে কালীপ্রসন্ধ "বিছোৎসাহী সাঞ্জিয়াছিলেন" কবে
তৎকর্তৃক তদীয় গৃহে বিছোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা

ঠিক জানা বায় না। ১৮৫৬ খ্রীফীব্দে
বিব্যোৎসাহিনী সভা।
ইহা স্থাপিত হয় এরপ অনুমান করিবার
ব্বেষ্টে কারণ আছে। ৺কৃষ্ণদাস পাল, আচার্য্য কৃষ্ণকমল
ভট্টাচার্য্য, ৺প্যারীচাঁদ মিত্র, ৺রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি
পণ্ডিতগণ এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। কালীপ্রসন্ধ
সিংহও এই সভায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু এই
প্রবন্ধগুলিও এক্ষণে চুম্প্রাপ্য ইইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন ও বিছোৎসাহিনী সভার অক্সান্ত সভাগণ কর্তৃকই

বাঙ্গালার হিন্দুনাট্যবিভার পুনরালোচনা আরক্ক হয়। সত্য বটে,
১৮৫৭ প্রীন্টাব্দের কেব্রুয়ারি মাসে সিমলা নিবাসী ৺আশুভোষ
দেবের বাটাতে বাঙ্গালার প্রথম রক্ষমঞ্চ
বিল্যোৎসাহিনী থিয়েটার।
কিন্দুনাট্যকলার পৃষ্টিসাংন।
কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যের অভাবে এই
অমুষ্ঠান সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এক জন প্রত্যক্ষদশী\*
লিখিয়া গিয়াছেনঃ
—

"The performance of 'Sakuntala' at Simla was, however, a failure. This is not to be wondered at; for Sakuntala being a masterpiece of dramatic genius, requires versatile and consummate talent for its representation, rarely to be met with in this country."

এই বৎসর (১৮৫৭ খ্রীফান্দে) ৯ই এপ্রিল দিবসে কালী-প্রসন্ন ও তাঁহার বিছোৎসাহিনী সভার সভ্যগণের চেফায় কালীপ্রসন্নের ভবনে বিছোৎসাহিনী 'বেশীসংহারে'র অভিনয়। থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত ও বেণীসংহার নাটকা অভিনীত হয়। বহু সম্ভ্রাস্ত ইুংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তি অভিনয়-

- কিশোরীটার যিত্র—Calcutta Review 1873—'Modern Hindu
   Drama' শীর্ষক প্রবন্ধ অইব্য।
- † এই তুল অনুলাচরণ দেন সন ১০১৮ সালের 'অব্ধা' লিবিরাছেন যে, কালীপ্রসন্ত্রা 'বেদীসংহার' নাটক সংস্কৃত হইতে অসুবাদ করিরাছিলেন। কালীপ্রসন্ত্র কে ক্বনও সংস্কৃত হইতে বেণীসংহার বালালার অসুবাদ করিরাছিলেন এরপ প্রমাণ্ড আমরা পাই নাই। বোধ হয়, কালীপ্রসন্তের বাহীতে বেণীসংহারের অভিনরই এইরুণ অনুমানের কারণ। বলসাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত

স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং একবাক্যে এই প্রশংসনীয় উপ্সমের
যথোচিত স্থখাতি করেন। উক্ত নাটকে সঙ্গীতের অভাব ছিল।
সকলে একবাক্যে প্রশংসা করিলেও এই অভিনয় কালীপ্রসম্প্রের
উচ্চ আদর্শের অমুযায়ী হয় নাই। অভিনয়োপযোগী উত্তম
নাটকের অভাব সন্দর্শন করিয়া কালীপ্রসম্প্র স্বয়ং একখানি নাটক
প্রণয়ন করিবার সংক্র করিলেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই (১৮৫৭ খ্রীফ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে)
কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বনী' প্রকাশিত
হল। পুস্তকথানি বঙ্গসাহিত্যামুরাগী
বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চন্দের নামে উৎস্ফট হইয়াছিল।
উৎসর্গ পত্রটী এইরূপ:—

আছেন যে, ঐ সবয়ে 'নাটুকে নারাণ' বা পণ্ডিত হাবনারায়ণ তর্কত্ব বহাপর বেণীনংহারের একটি অসুবাদ প্রকাশ করেন । ১৭৭১ শকাবের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহণ প্রকাশিত উক্ত পুতকের সমালোচনা হইতে নিম্নে উচ্চ ত আশ কইতে প্রতীয়মান হইবে যে, রামনারায়ণের বেণীসংহারই কালীপ্রসম্ভ্রের হাটিতে অভিনীত ইইয়াছিল—"কয়েক মাস হইল প্রীয়ুত বারু প্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের সদলে প্রীয়ুত বারু কালীপ্রসম্ভ্র সিংহের সাতিশয় প্রয়ত্ব প্রতারে প্রভাবিত অসুবাদ গ্রহের অভিনয় হইয়াছিল; তমর্শনের সকলর মহাশয়েরা যে প্রকার পরিভাবে ক্রমাছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল যে পতিতবরের অসুবাদ ও নটার্লের নাট্যক্রিয়া কোননতে মুবনীর হয় লাই; সকলেই আপন আপন প্রয়র পূর্ণরূপে সকল কয়ত দর্শক ও পাঠক উভয়েরই প্রশংসাভাক্ষন হইয়াছেন।" কালীপ্রসম্ভ বর্ম তাহার 'বিক্রমের্কণী নাটকেশ্ব বিক্রাপনে লিবিয়াছেন যে 'প্রথমত: বিদ্যাৎসাহিনী রক্ত্রিনিত ভট্নারায়ধ প্রশীত বেণীসংহার নাটকের প্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্নারায়ণ ক্রমানের অভিনয় ভয়'।

To

### His Highness

## The Maharajah of Burdwan,

This work is most respectfully dedicated as an humble but sincere token

of the

Translator's Esteem for the noble love

And most gracious patronage

with which

His Highness has distinguished

The cause of the Vernacular Literature

of the Country.

CALCUTTA:

প্রক্রথানি এত সুন্দর হইয়াছিল যে, জনেকেই বিশাস করিতে পারেন নাই যে, উহা বোডশবর্ষবয়ক্ষ বালক কালীপ্রসঙ্গের 'ইংলিখমানে' প্রকাশিত একখানি পত্তে লিখিউ হইল যে, উছা পণ্ডিত দীননাথ শর্মার রচিত। 'হিন্দু পেটি রটে' উহার প্রতিবাদে সম্পাদক লিখিলেন যে, পণ্ডিত মহাদায় স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া এই মিথ্যা নির্দ্দেশ অস্বীকার করিতেছেন। একণে এই পুস্তকখানিও দ্বস্থাপ্য হইয়াছে: কিন্তু সে সময়ে ইহা অল্ল আদর প্রাপ্ত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডা**ক্তার** রাজেলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' কালীপ্রসারের 'বিফ্রেমার্ববশীর' যে সমালোচনা প্রকাশিত হুইয়াছিল ভাষা কোতৃহলী পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :— "বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া 🕮 যুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রাবৃত্ত হন, এবং সেই উভ্তমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্ববণী \* নাটকের গোড়ীয়ামুবাদ প্রাপ্ত ইইয়াছি। প্রশংসিত বাবুর বয়:ক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালে বালকেরা বিস্তালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে: গ্রন্থ-রচনায় কেহই পারগ বা উছত হয় না : কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কাল মধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়-

এবের প্রাম "বিক্রমার্কনী ভোটক। কালিদাস প্রবীষ্ঠ। জীকালীপ্রসর সিংহ কর্তৃক অন্নবাদিত। ভব্ববোধনী প্রেশ ১৯৪১ সংবং।"

सिरभव निक**ট প্রশংসা প্রাপ্ত হই**য়াছেন।# ভবসা করি, সং-পথাবলম্বন পূর্ববক সত্য ও সদ্গুণের আশ্রায়ে তাঁহার রচনাক্ষমতা দিন দিন বৰ্দমানা হইবে, তথা তাঁহার বিজ্ঞান্তরাগিতা বঙ্গদেশীয় ধনাচ্য সন্তানদিগের সদ্গুণোত্তেজক হইবে। পূর্বেব প্রস্তাবিত এম্বের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্তে প্রকটিত হইয়াছিল: এইক্ষণে বিজোৎসাহিনী সভার রক্ষভূমিতে অভিনীত হইবার নিমিত্ত সমুদায় একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাভাষে পূর্ব্ব-**ध**करेत्नत्र कान छत्म्य नाहे; ताथ द्य वावूत्र नाह्यत्राना गर्वन-সাধারণ কি প্রকারে প্রাক্ত করেন এই নিরূপণার্থে তিনি স্বয়ংই ভাহা মুদ্রিত করাইয়া থাকিবেন। রচনাচাতুর্য্য দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীস্তানের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের স্থায় প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিপের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই: যেহেতু ইহাতে নত্তের গন্ধ মাত্র বোধ হয় না। বিক্রমোর্ববশী নাটক মহাকবি কালিদাস প্রণীত ৷ ইহাতে চন্দ্রবংশীয় পুরুরবাঃ রাজার সহিত উর্বেশী নাম্বী অপ্সরার প্রেমান্তবন্ধ বিবৃত আছে।"

১৮৫৭ খ্রীফার্কে নভেম্বর মাসে মহাসমারোহে বিভোৎসাহিনী
থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমার্কেশী ত্রোটক'
অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন শ্বয়ং এই
অভিনয়ে রাজা পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ
করিয়াছিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই অভিনয়ে যোগদান
• চেবিছ হোর সাধ্বসনিক সভা ও বিলোৎসাহিনী সভার পঠিত প্রহাদি
পুছবাকারে বৃত্তিত ইয়াহিন, এইরুপ ওনা বার। কিছু কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭
ইয়ানের পূর্বে কোনু সামন্তিক পর সম্পাবন করিতেন, তাহা লানিতে পারি বাই।

করিয়াছিলেন। ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে W. C. Bonnerjee নামে স্থপরিচিত) একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজভাড়দ্বয় কর্তৃক বেলগেছিয়াধিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পূর্বের এ দেশে অভিনয় ব্যাপারে এরূপ সমারোহ কখনই দৃষ্ট হয় নাই। কলিকাতার প্রায় সমস্ত সম্ভাস্ত মূরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিগণ অভিনয়ন্থলে উপন্থিত ছিলেন। এত দর্শক উপন্থিত হইয়াছিলেন বে, তাঁহাদিগের স্থান সঙ্গুলান করা ত্রুকর হইয়াছিল; এবং অনেককেই বিফলমনোরথ ইইয়াগ্রহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। কালীপ্রসয় রাজা পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতি ক্রন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। ইইয়র অভিনয় সম্বন্ধে ৺হরিশ্চন্দ্র মূখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু প্রেটি য়ট' লিখিয়াছিলেন:—

"The part of the king Pururoba represented by Baboo Kali Prosonno Sing was admirably done. His mien was right royal, and his voice truly imperial. From the first scene of the play when he with his pleasant companion, a civilised buffoon, commenced to interchange words of fellowship, to the last scene when he was translated with his fair Oorbosi to heaven, he kept the attention of the audience continuously alive and made a most gladsome impression on their minds. Every word he gave utterance to was suited to the action which followed it. In the language of the poet he did truly hold the mirror up to nature."

স্থাবি সমালোচনার উপসংহারে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কালীপ্রসঙ্গপ্রমুখ নাট্যবিজ্ঞাৎসাহিগণকে বন্ধদেশে স্থায়িভাবে একটি
সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে অমুরোধ করেন। বিজ্ঞাৎসাহিনী থিয়েটারের সামল্যই পাইকপাড়ার স্বনামধন্ত রাজা
প্রতাপচক্র ও ঈশরচক্র সিংহ এবং বাবু (পরে ম াজা তার)
বতীক্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিকে বেলগাছিয়ার বাগানে প্রাসিদ্ধ
নাট্যশালা-সংখ্বাপনে প্রণোদিত করে। স্কুতরাং এতদ্ধেশীয়
নাট্যশালার ইতিহাসে কালীপ্রসরের নাম উচ্ছল অক্ষরে লিখিত

স্থার সিসিল বীডনের অভিনত। হওয়া উচিত। স্থার সিসিল বীডন প্রস্কৃতি শতমুখে কালীপ্রসঙ্গের এই অমুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। স্বর্গীয়

কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিবিউ' ত্রৈমাসিকে 'আধুনিক্ ছিন্দু নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"There was a large gathering of native and Europeangentlemen, who were unanimous in praising the performance. Among the latter, Mr., afterwards Sir, Cecil Beadon, the then Secretary to the Government of India, expressed to us his unfeigned pleasure at the admirable way in which the principal characters sustained their parts."

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ধ 'মালতীমাধব' নামে আর
একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ভবভূতির প্রাপিদ্ধ সংস্কৃত
নাটক অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হয়। পুস্তকখানির উৎসর্গ
পত্রখানি এইরূপ:—



কিশোরীর্চাদ ামত্র।

This Translation

is

Most Respectfully dedicated to all

Lovers of the Hindoo Theatre,
by the
Translator.

এই নাটকখানির ভাষা ও রচনাভঙ্গী বিক্রমোর্বনী হইতে সম্পূর্ণদ্ধপে বিভিন্ন। ভূমিকায় কালীপ্রসন্ধ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "মন্ত্রচিত মংপ্রণীত ও মদমুবাদিত অন্থ অন্থ নাটক \* ইইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত ইইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্লিত বিষয় স্থাসিদ্ধকরণ মানক্ষেসচেন্ট ছিলাম।" এই পুন্তকখানিতে ৮।৯টা স্থাদর সঙ্গীতও সন্নিবিন্ট হইয়াছিল। একটি সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

এই ভ্ৰিকা হইতে প্রতীয়নান হয় বে 'বালতী বাধবেয়' প্রেক কালীপ্রসর
'বিক্রমোর্কবলী' বাতীত অহাত নাট্যগ্রহাদি প্রশায়ন বা অক্রাদ করিয়াছিলেন।
য়্ববের বিবয়, এই সকল গ্রহাদি একণে মুন্তাগ্য হইয়াছে।

( বিভীয় কাণ্ড, ষষ্ঠ অঙ্কে মালভীর গ্মীত :)

রাগিণী কানেডা, ভাল আডাঠেকা।

বাঁচিয়ে কি ফল, আশা না পুরিল। আমার কপালদোধে অমতে বিব উঠিল। বড সাধ ছিল মনে, সাস্ত হব কাস্তসনে, পোড়া বিধি সঙ্গোপনে, সে সাধে বাদ সাধিল ! আশা তরু আরোপিয়ে, যত্নে যত্নবারি দিয়ে, রাখিলাম প্রেমবনে করিয়ে যতন ॥ (काश किंतर स्वक्त. निज्ञामा वायु थ्यवत.

একেবারে করি বল, মূল সহ উচ্ছেদিল।

গ্রন্থের শেষ সঙ্গীতটিও উদ্ধার যোগা:--

(নটার গীত)

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান।

সদাশয়ে বাথ্য সদা দেশের হিতসাধনে। সাদরে প্রণাম করি গুণিগণের চরণে ॥ মালতী মাধব গানে, তৃষিতে রসিক জনে. স্থরজে বান্ধব সনে, সাধিয়াছি প্রাণপণে। অধিনীর ভ্রমবশে, কিবা অমুবাদ দোষে, ব্দাসিলে দোষের লেশে, ক্ষমিবেন নটগণে। দেশের অধিকজন, ছেষের অধীন হন,
সাধরে খলের মন, পরনিন্দা সম্পাদনে।
মহতের সদা রীতি, সদয় সকল প্রতি,
হলে অতি নীচমতি, ছল ধরে অকারণে ॥
ভারতের কর্ত্রী যিনি, ভিক্টোরিয়া মহারাণী,
চিরজীবী হোন তিনি, প্রিয়পুত্র স্বামী সনে।
ছুরাত্মা বিদ্রোহীদল, বাক সবে রসাতল,
রাজ করে হোক বল, ভুর্জ্বয় হউন রণে।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## यरमन-(अम-'हिम्सू (अिं) ब्रेडे।'

বাঞ্চালা সাহিত্য ও নাট্যশান্ত্রের উন্নতিসাধনই যুবক কালীপ্রসন্নের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। আমরা ধীরভাবে ও স্তর্কতার সহিত কালীপ্রসঙ্গের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাঁহার চরিত্রের সর্ববপ্রধান গুণ গভীর সদেশপ্রেম। স্বদেশের সর্ববাঙ্গীন উন্নতিকল্লে যথাসাধ্য চেষ্টার উপরই তাঁহার মহন্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়-ভাব-সংরক্ষণ, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, জাতীয় নাট্যকলার পুষ্টিসাধন, জাতীয় ধর্ম্মের প্রচার প্রভৃতি দেশের কল্যাণকর দর্কবিধ অমুষ্ঠানের জন্ম প্রাণপণ যত্নে তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রেমেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়। তিনি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না ৷ ইংরাজী বা অশ্য কোনও ভাষায় লিখিত দেশোমতিবিষয়ক পত্রিকাদি প্রচারের জন্মও তিনি মুক্তহত্তে অর্থসাহায্য করিতে কুষ্টিত হইতেন না। সেই জন্মই ১৮৬১ প্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজী ভাষায় মুপণ্ডিত ও মুলেখক ৮শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "মুখাড্জীজ ম্যাগেজিন্" নামক মাসিক পত্ৰিকা প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন, তখন কালীপ্রসন্নই বহুমূল্য মুন্তাবদ্ধ ক্রের করিয়া উহা বিনামূল্যে প্রদান পূর্ববক তাঁহাকে
সাহাব্য করিয়াছিলেন। সেই জগুই একবার তিনি অনৈক
মুসলমান বন্ধুর অমুরোধে 'ত্রবীন' নামক একখানি উর্দ্দু
পত্রিকার স্বন্ধ ক্রেয় উক্ত পত্রিকার প্রচারে সাহাব্য
করিয়াছিলেন। এই জগুই কালীপ্রসন্ধ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক
বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানির পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহিত কালীপ্রসন্ধের সম্বন্ধ পরে
বর্ণিত হইতেছে।

'হিন্দু পেট্রিরটের' স্বদেশপ্রাণ সম্পাদক চিরম্মরণীর হরিশ্চন্দ্র
মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ খৃঠান্দের ১৪ই জুন দিবসে দেহত্যাগ
করেন। হরিশ্চন্দ্র বাক্যবীর ছিলেন না,
হিন্দু পেট্রই।
কর্মবীর ছিলেন। তিনি নীলকরপ্রশীড়িত দরিদ্র প্রজাগণের জন্ম মসীবৃদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন
না, পরস্ত মুক্তহন্তে তাহাদিগকে অর্থসাহায়া প্রদান করিতেন।
তিনি তাঁহার বহুপরিশ্রমলব্ধ মর্থ সাধারণের হিতার্থ নিরোজিত
করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র সরকারী অফিসের চাকুরীতে
ব্যাসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যুকাকে
একখানি বাড়ী ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ভিন্ন এক কর্পদ্ধকও
রাধিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরপ জবন্থার 'হিন্দু
পেট্রিয়ট' পত্রখানির বিলোপ অবশ্রম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু
দেশের এইরপ মহাকল্যাণকারী পত্রখানির বিলোপ কোনও
মতে বাঞ্ছনীয় নহে, এইরপ বিকেনা করিয়া কালীপ্রসর

পঞ্চসহস্র মুদ্রায় এই পত্রিকার সমুদায় স্বন্ধ ক্রয় করিয়া লয়েন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' স্বন্ধ ক্রয়ের আরও একটি কারণ ছিল। কালীপ্রসন্ধ কেবল যে স্বদেশকে পূজা করিতেন, তাহাই নহে, তিনি যথার্থ স্বদেশভক্তগণকেও দেবতার স্থায় পূজা করিতেন। তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-ক্রয়ের অন্থতম উদ্দেশ্য,—হরিশ্চন্দ্রের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গকে সাহায্য-প্রদান ও এইরূপে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি শ্রনা-প্রদান।

এই স্থলে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কালীপ্রসন্ধের প্রশাংসনীয় চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, ৫০০০, পঞ্চসহস্র মূদ্রা দান 
হরিশ্চন্দ্র মূলোগাধ্যায়ের
প্রতি প্রথা।
করেন এবং স্বয়ং "হিন্দু পেট্রিয়টসম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মূলোগাধ্যায়ের
স্মরণার্থ কোনও বিশেষ চিহু স্থাপন জন্ম বন্ধবাসীবর্গের প্রতি
নিবেদন" নামক একথানি পৃত্তিকা শ্লপায়ন করিয়া সর্ববসাধারণকে বিভরণ করেন। ইহাতে তিনি হরিশ্চন্দ্রের মহন্দ্র
ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্বেক বঙ্গবাসিগণকে তাঁহার স্মরণ
চিহ্ন স্থাপনার্থে সাগ্রহে অন্মুরোধ করেন। এই পুত্তিকায়
হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র-চিত্র অভি স্থান্দরভাবে অন্ধিত হইয়াছিল।
ইহার রচনা পদ্ধতিও অভি মনোহর। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' স্থগাঁয়
কিশোৱাটার মিন এই প্রসন্ধে লিথিয়াছিলেন ঃ—

পরিশিত্তে উহা পুনর্ত্তিত হইল।

"We have received a funeral euloge by Baboo Kali Prosonno Sing on the late Editor of the Hindoo Patriot which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjea. He calls on his fellow-countrymen to open their purse strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to."

আমাদিগের দেশে পরলোকগত মহাপুরুষগণের শৃতিরক্ষার প্রথম উন্থমে থেরপ বাগাড়ম্বর প্রদর্শিত হয়, তদমুরূপ কার্য্য হয় না। হরিশ্চন্দ্রের শৃতিরক্ষার জন্ম ভারতবর্ধের সমস্ত স্থান হইতেই লোক প্রজার নিদর্শনস্বরূপ কর্থ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। কি ভাবে শৃতিরক্ষা করা হইবে, সে বিষয়ের কোনও মীমাংসা হয় নাই। 'হরিশ্চন্দ্র-শৃতিরক্ষা-সমিতি"র অন্যতম সদস্য স্বদেশভক্ত কালীপ্রসন্ম এই অবস্থা অবলোকন করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর তারিথ সম্বলিত একখানি পত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, বিদ্বিদ্বাহর কোনও শৃতিমন্দির (Memorial Building), প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তিনি স্কনীয়া বাগান ব্লীটম্ব মুই বিষা পরিমিত ক্ষমী প্রদান করিতে সম্মত আছেন।

#### এই পত্রের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

To

#### BABOO KRISTO DOSS PAUL,

SECRETARY, HURRISH MEMORIAL COMMITTEE.

Sir.

As the form of the Memorial to the memory of the late Baboo Hurrish Chunder Mookerjee has not been definitely settled. I believe it would be in consonance with the views and wishes of many of the subscribers, if the funds were applied to the erection, of a building for public use, to be called after his name, instead of being employed in the establishment of one or two scholarships as originally contemplated. I for one decidedly am for such a memorial Building. and if my colleagues in the committee approve of the proposition I will feel it a pride to dedicate to this purpose a portion of my land, say 2 beegahs or thereabout, situated in Sukeas Street, commonly called Badoor Bagan. The site which I have selected with the approval of some of my friends and colleagues in the committee, faces the Upper Circular Road in the East and Sukeas Street in the North, and as it is comparatively free from the bustle of the town, while at the same time quite contiguous to the most populous part of the Native Quarter I trust it will answer our object very well. The sum which has been already subscribed and partly realized amounts I believe to ten thousand Rupees, and I have no doubt that when this plan of Memorial Building is announced there will be no lack of funds to carry it out. There are many friends and admirers of the late "Hindoo Patriot" who have not yet subscribed, and I can state with confidence that it is the

feeling of some of the leading subscribers to the fund, that if there be a small deficiency at the end they will be glad to be reassessed for the purpose of making up that deficiency.

If the Memorial Building such as I suggest can be erected you can open there Reading and Assembly Rooms, establish a conversazione, have lectures, music, dramatic performances and diverse other enlightened recreations and amusements, such as make life agreeable and society enjoyable. A public building of this description has long been a desideratum, and we would but ill serve the public interests did we miss this opportunity of supplying it. I need hardly add that nothing could be a more fitting testimonial to the memory of the lamented deceased than this, who, be it remembered, was a staunch and earnest friend to the promotion of worthy intellectual and social intercourse among our countrymen.

Should my colleagues in the committee approve of the proposition I shall be glad to execute a deed of conveyance for the above-mentioned land in favor of such Trustees as they may appoint.

I have &c.

(Sd.) KALIPRUSSUNNO SINGH.

P. S .- I enclose herewith a rough sketch of the ground.

ভাঁহার এই প্রস্তাব ধম্ববাদের সহিত গৃহীত হয়। কিন্তু তৃঃখের বিষয় যে, যে ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রেরই উম্ম্বল প্রতিদ্যালোকে জ্যোভির্মায় হইয়াছিল, সেই সভারই করেক জন বিশিষ্ট সভাের ওদাসীতাে এই শুভ অমুষ্ঠান নিম্ফল হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে হরিশ্চন্দ্র- কণ্ডের সংগৃহীত ১০,৫০০ সার্দ্ধ দশসহত্র মুদ্রা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং আজিও এই সভাগুহের নিম্নভলে কভকগুলি কীটদফ্ট গেজেট, রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ পৃতিসন্ধময় অন্ধকার কক্ষের সম্মুখে একথানি ক্ষুদ্র প্রস্তরকলকে "হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী" এই বাক্য কয়টি কোদিত আছে। ইহাই ভারতবর্ষের সর্ববশ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের, সর্ববশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রোমকের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্ধিট হইতেছে! বাঙ্গালীর জাতীয় কলক্ষের এরূপ নিদর্শন আর কোথাও আছে কি ? \*\*

হরিশ্চন্দের শ্বৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কালীপ্রসমের প্রস্তাবও কার্য্যতঃ গৃহীত হয় নাই, কিন্তু যে স্বদেশপ্রেমিক ছরিশ্চন্দ্রের শ্বৃতি-মন্দির সংস্থাপনপূর্ববক জাতীয় কলঙ্ক-মোচনে ও জাতীয়-গৌরব-বর্দ্ধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মহন্তের কথা স্মরণ করিলে আজিও আমাদিগের হৃদ্য জানন্দে

\* শ্রীযুক্ত রামগোণাল নার্যাল মহাশর তাঁহার 'Reminiscences and Anecdotes of Great men of India' নামক গ্রন্থে লিখিরাছেন :--

"After a lapse of full 16 years, a dark room in the lower floor of the building of the British Indian Association was solemnly inaugurated and declared as 'Hurish Chunder Library.' The truth of the matter is that some of the influential members of the Association who had contributed handsomely to the fund, contrived in collusion with Babu Kristo Das Pal, to appropriate the entire fund to the erection of the building of the Association, and a nominal memorial was raised, to the great shame of the entire Bengalee nation."





গিরিশচন্দ্র হোষ।

উৎেপিত ও শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় লাইত্রেরী"র প্রতিষ্ঠাকালে পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র কালীপ্রসন্মের এই প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন :—

"The feeling was strong in favor of a memorial building and the late Babu Kali Prasanna Singh, who was so honorably noted for the deep interest he took in everything that was noble and generous and conducive to the wellbeing of his countrymen, came forward with an offer to place at the disposal of the committee, a plot of land, measuring 2 Biggahs, situated on the Upper Circular Road, on condition that the committee should build at their cost a suitable house for a Library and for public meeting, conversaziones and theatrical performances. The offer was accepted, plans were prepared, and a trust appointed, but the subscriptions raised proved utterly inadequate for the purpose."

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বত্ব ক্রেয় করিয়! কালীপ্রসন্ধ প্রথমে স্বপশ্ডিত শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার পরিচালনভার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের অভিন্ন-হালয় পরিচালন। স্থান করেন, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁহার শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রেয়া সহধর্মিণীর সাহাঘ্যার্থ পত্র খানির সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষ শস্তুচন্দ্র গিরিশ-

<sup>\* &</sup>quot;The Patriot will henceforth be conducted in Calcutta. The paper has reverted to those hands that first started it. But the hand of hands is, alas, wanting! The reader will in vain seek for

চন্দ্রকে তাঁহার সাহিত্যগুরু বালয়া স্বীকার করিতেন, এবং বন্ধু বলিয়া প্রান্ধা করিতেন। শস্তুচন্দ্র পত্রের Managing Editorএর পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রই তাহার প্রধান
সম্পাদক রহিলেন। এই সময়ে নীল-বিপ্লব ও বিখ্যাত ধর্ম্মযাক্তক
মিষ্টার লভ্রের বিচার প্রভৃতি প্রশিক্ষ ঘটনা সংঘটিত হয়, এবং
গিরিশ ও শস্তুচন্দ্রের নির্ভীক ও ওক্সম্বিনী সমালোচনা 'হিন্দু
পেটি্রটে'র প্রতিষ্ঠা যৎপরোনান্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু
এই ব্যবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে
ক্ষমদাস পাল ইতঃপূর্বের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের
সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের
শেষাবস্থায় কৃষ্ণদাস শস্তুচন্দ্রের সহিত 'হিন্দু পেটি্রটে'র সহকারী
সম্পাদকের কার্যাও করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের আকাজ্যা অতি

those brilliant political crushers which awed and astonished the local Press and sent dismay into the factories. Providence in his own inscrutable wisdom has taken back to himself that spirit which flashed like a meteor over the country and disappeared so suddenly as it had burst upon the eye. The tear of friendship is not yet dry, and we are called upon to resume the pen which had been all but laid aside for the last three years in admiration of the talent which raised the *Hindoo Patriot* to the position of a power in the realm. The public will perhaps excuse our shortcomings when we tell them that their forbearance is craved in the interest of the bereaved mother and the unfortunate widow of the remarkable man who devoted his fortune and his life to the service of his country."

<sup>-</sup>Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose 1012.



শভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায়৷

(০৭ পৃষ্ঠা)

উচ্চ ছিল। একণে তিনি উক্ত পত্রখানির পরিচালনভার প্রাপ্ত হইবার জন্ম উৎস্থক হইলেন। দেশছিতৈথী কালী-প্রসন্ন এই সর্ববজনহিতকর পত্রখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার জমীদার-পক্ষের মুখপত্তে পরিণত করিয়া পত্রখানির উদার নীতি সঙ্কীর্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কালীপ্রসঙ্কের অভিভাবক ৺হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাসকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি কৃষ্ণদাসের হস্তে 'হিন্দু পেটি য়টে'র পরিচালন-ভার-প্রদানের চেম্টা পাইলেন। শস্তুচন্দ্র কালীপ্রসন্ধের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন, এবং কালীপ্রসন্নও সর্ববদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিতেন। একটা গুজব রটিল যে, কালীপ্রসন্ন যে সংকার্য্যে অপরিমিত দানধ্যান করিয়া অর্থ "অপব্যয়" করিতেছেন, তাহা শস্তৃচন্দ্রেরই ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায়। শস্তৃচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসঙ্কের গৃহ ও সংস্রব ত্যাগ করিলেন। অবশ্য তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্বের সেই ঐীতিভাব রহিল; কিন্তু কালীপ্রসঙ্গের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও শস্তুচন্দ্র 'হিন্দু পেটি য়ট' পরিচালনে সন্মত হইলেন না। শস্তুচন্দ্রের বন্ধু গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে (১৮৬১ খ্রীফাব্দের নভেম্বর মাসে) 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেন। কালীপ্রসন্ন কিংকর্ত্তব্যবিমৃঢ় হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিভাসাগর মহাশয় ক্রমান্বয়ে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দারকানাথ মিত্রের দারা কয়েক সংখ্যা সম্পাদন করাইয়া দেখিলেন যে, সংবাদপত্র-পরিচালনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির

ঘারা 'হিন্দু পেট্রিরট' পরিচালনায় পত্রখানির গৌরবহ্রাস হইতেছে। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বস্তু, কৈলাসচন্দ্র বস্তু ও কৃষ্ণদাস পাল, এই তিন জনের উপরে 'হিন্দু পেট্রিরটে'র সম্পাদন-ভার প্রদান করিলেন। নবীনকৃষ্ণ কয়, কৈলাসচন্দ্র বয়্ত ও কৃষ্ণদাস পালের সহযোসিতার পত্রখানি কিছুদিন সম্পাদিত হইল; অবশেষে একমাত্র কৃষ্ণদাসের অধীন ইইয়া পড়িল। এই সময়ে কৃষ্ণদাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কয়েক জন প্রধান সভ্যের ঘারা কালীপ্রসম্মকে অনুরোধ করাইলেন যে, কাগজ- খানির পরিচালনভার বিছাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হউক। \* কালীপ্রসম্ম প্রথমে

★ ৺য়য়য়য়য় পালের চরিতকার এয়য়ৣড় রামগোপাল সায়য়ল মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাপর মহাশরের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। ভাই তিনি ভলায় তলায় বিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাদিগতে উক্ত কাগজের সম্বাধিকারী হইবার লক্ত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কালীশ্রমন্ত্র সিংহ মহাশরের নিকট প্রভাব হইতে লাগিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে না রাবিয়া উহা কতিপার ট্রান্টর হতে সমর্পিত হউক। কিন্তু ঐ প্রস্থাব বিদ্যাসাগরের নিকট কে করিবে, এই বিষম সমতা প্রভাবকারীদিপের মনে উনিত হইল। এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিলোবে আনিতে পারিলেন যে, কালীশ্রমর বারুর নিকট এই প্রভাব হইতেছে। তেজম্বী রাহ্মণশ্রের বিদ্যাসাগর অইক্ষণ লুকানুরীর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলাবে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ত্ত্ব পরিভাগে করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ত্ত্ব পরিভাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ত্ত্ব পরিভাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ত্ত্ব পরিভাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই ভ্রামণ্ড হিন্দের সাম্বেছ হিন্দু পেট্রিয়ট ট্রাট সম্পন্তি বলিয়া রাজম্বারে চিন্দিত ইকা। কি শুপু অভিনায়ে কৃষ্ণদাস এই কার্য্য করিয়াহিলেন, ভাষা জানিবার উপায় নাই।"

-- 'हिन्सू (निष्टे ब्रिडिड ज्डन्स मन्त्राहक क्थनाम नात्वद बीवनी' ७०--७३ नृष्टी।



হিন্দু পেট্রিগুটের প্রথম টুষ্টীগণ।

মহারাজা ভার বতীক্রবোহন ঠাকুর।

মাহরাজা প্রতাপচলু বিংই। কালীপ্রনর সিংই।

মহারাজা, র্মানাথ ঠাকুর। রাজা রাজেল্রলাল নিত্র। ( ৩৯ পৃষ্ঠা )

এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, পরে কয়জন টুক্টীর উপর এই তার অর্গণ করিতে সম্মত হন। যে দলীলে টুরীদিংগর উপর এই তার প্রদন্ত হয় তাহা এম্বলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

## ঐষ্ট ডিড্।

## हिन्सू পেটি ুর্ট।

শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু যভীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়গণ বরাবরের ।—

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসম সিংহ সাকিম কলিকাতা জোড়াসাঁকে।
টুটিনামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চামে আমি নানাবিধ বৈষয়িক কার্য্য

নথে সদাসর্ববদা আর্ত থাকায় হিন্দু পেটিরট নামক ইংরাজি
নংবাদপত্র সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি করিয়া নির্ববাহ করায় অপক্ত বিধায়
উক্ত সম্বাদপত্র ও তৎসম্বন্ধীর টাইপ অর্থাৎ অক্ষর মার লওয়া
জমা ও লহনা আদারের বিল প্রভৃতি আগনাদের হক্তে অর্পা
করিয়া আপনাদিগকে টুটি নিযুক্ত করিলাম। আসনারা এই
সম্বাদপত্র ও অক্ষর ও পাওনা টাকা প্রাভৃতির টুরিস্ত্রে মালিক
হইয়া নীচের লিখিত নিয়ম প্রতিপালন পূর্ববক ঐ কান্যাজ্বর
সমুদার কর্ম্ম স্কচাক্তরূপে নির্ববাহ করিকেন। বেহেতু আপনাদিপের হক্তে ঐ ছালার কান্যজ থাকিলে দেশের নানাবিষ উপকার

হইবার সম্ভাবনা। এ মতে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত কাগজের অক্ষর ও লওয়া জমা দ্রব্য ও উপস্বন্থের প্রতি আমার স্বন্থ রহিল না। কন্মিনকালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী কোন দাবী দাওয়া করিব না ও করিবেন না। যদি করি কিম্বা করেন, সে বাতিল ও নামঞ্জুর।

### নিরম।

- ১। অত্র পেট্রিয়ট কাগজের গত এডিটার ৺হরিশ্চপ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে স্থায়ী থাকা জন্ম এই হিন্দু পেট্রিয়ট নাম কুখন পরিবর্ত্তন হইবে না। যে পর্যাস্ত এই কাগজ আপনাদের হস্তে থাকিবে, তাবৎকাল ঐ কাগজের নাম হিন্দু পেট্রিয়ট নামে প্রচলিত থাকিবেক এবং আপনারা ঐ কাগজ অন্য কোন সম্বাদ কাগজের সহিত যোগ কিম্বা মিশ্রিত করিতে পারিবেন না!
- ২। কন্মিনকালে এই হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ম্মনির্বাহকালে আপনাদের কর্জ্বকালে কোন রকমে ক্ষতি হইতে পারিবে না। আর ঐ কাগজ ও তাহার গুড় উইল ব্যতীত তৎসম্বন্ধীয় অক্ষর মায় লওয়া জমা বিক্রেয় করিতে আপনাদের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু ঐ মূল্যের টাকা আপনারা নিজে ভোগ না করিয়া প্রেসের দেনা শোধ বাদ আর অবশিষ্ট টাকা হরিশ মেমোরিয়াল্ ফাণ্ডে অর্পণ করিবেন।
- ৩। অস্থা কোন কাগজ পেট্রিয়টের সহিত মিশ্রিত করিলে কিম্বা আপনারা স্বয়ং কোন মুদ্রাযন্ত্রালয় ক্রয় করিয়া

পেট্রিয়টের কাগজের সহিত মিশ্রিত করিলে সেই কাগজের আপনাদিগের ক্রয়় করা যন্ত্র কি অন্য পদার্থ আপনাদিগের ব্যেচ্ছামুসারে বিক্রয় করিলে তুর্পস্বত্ব আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয়় করিবেন।

- ৪। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের কর্মা চালাইবার আয় বায় হিসাবাদি আপনাদিগের নিকটে আমার লইবার ক্ষমতা রহিল না।
- ৫। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ ও তাহার গুড্ উইল বিক্রয় করার ক্ষমতা রহিল না। ঐ কাগজ মায় গুড্ উইল দেশের উপকারার্থে কেহ প্রার্থনা করেন তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দান করিতে পারিবেন।
- ৬। আপনাদিগের কাহারও কোন লোকান্তর হইলে কিন্তা কেহ আপনার ইচ্ছা পূর্ববক ট্রপ্টির ভার পরিত্যাগ করিলে যাঁহার। উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহার। ইচ্ছামত পরিত্যাগ কিন্তা মৃত ট্রপ্টির পরিবর্ত্তে তত্ত্রলা ক্ষমতাবান্ স্বন্তা ট্রপ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।
- ৭। টুপ্তির সংখ্যা তিন জনের কম ও পাঁচ জনের অধিক হইবেক না ও টুপ্তিনিয়োগের নিমিত্ত আমার মতের প্রয়োজন হইবেক না ও আমি আপনাদিগের পরিবর্ত্তে কথন অন্য টুষ্টি নিযুক্ত ও আপনাদিগকে রহিত করিতে পারিব না।
- ৮। আপনারা ঐক্য হইয়া সর্ববদা টুপ্তি কর্ম্ম নির্ববাহ করিবেন। আপনাদিগের মধ্যৈ মতের অনৈক্য হইলে টুপ্তির যেরূপ অভিপ্রায় হইবে সেই মত কার্য্য নির্ববাহ হইবেক।

৯। যদি কোন টুপ্তি ইন্সল্ভেণ্ট লয়েন কিন্তা কোন রকমে অকর্ম্মণ্য হয়েন, অথবা অন্য কোন অপকর্ম্ম করেন, তবে তাঁহাকে বহিষ্ণত করিয়া তাঁহার স্থানে আপনারা অস্থ্য টুপ্তি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০। এই টুপ্তি বির্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি এক জন
টুপ্তি আপনাদিগের সহিত থাকিলাম। এবং আপনাদিগের তুল্য
ক্ষমতাপন্ন হইয়া টুপ্তির স্বরূপ উপরের লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিব। যদি উপরের লিখিত নিয়মসকল অন্যথা করি
তবে নয় দফার সর্ক্ত আপনারা আমার প্রতি থাটাইতে পারিবেন।

১১। উপরোক্ত নিরম সকল প্রতিপালন পূর্ববক হিন্দু পেট্রিরটের কার্য্য নির্বাহ হইবেক ও চুই দফার লিখিত অনুসারে বিক্রেয় করা আবশ্যক হইলে বিক্রেয় হইবেক। এতদর্থে পেট্রিয়ট কাগজ ও অক্ষর মায় লওয়া জমা মালিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া টুপ্তিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১২৬৯ সাল, ৪ঠা গ্রামবণ।

কলিকাতা,

**ঐ**কালী প্রসন্ন সিংহ।

১৯শে জুলাই, ১৮৬২ সাল।

সাকী---

**শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**।

প্রীকৃষ্ণদাস পাল।

এই দলীলখানি পাঠ করিলে এককালে কালীপ্রসন্ধের গভীর স্বন্দেশপ্রেম ও হরিশ্চন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় গ্রন্ধার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।



বেভারেও জেমস লঙ্।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### স্বজাতিপ্রেম—জাতীর সম্মানরক্ষা ও জাতীর গৌরবর্দ্ধনেচ্ছা।

১৮৬১ খ্রীফ্রাব্দে নীলদর্পণের মোকদ্দমা ও লভের বিচারের বিষয় প্রসক্ষক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মোকদ্দমার কয়েকখানি ইতিহাস সম্প্রতি প্রকাশিত 'নীলদর্পণ' মোকদমা ও ক্ষেত্রকারেও লভের বিচার। ইইয়াছে, 

এবং এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্প্রয়োজন। 'ইংলিশ-

ম্যান' ও 'হরকরা' পত্রছয়ের স্বহাধিকারীদিগের এবং নীলকরগণের মানহানি করার অপরাধে লঙ্ দেঘী। সাব্যস্ত হন
এবং এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্রে মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত
হন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ধ তৎক্ষণাৎ বিচারালয়ে ঐ অর্থদণ্ড
প্রদান করেন। কালীপ্রসন্ধের ন্যায় ধনবান ব্যক্তির পক্ষে
এই দান অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে; কিন্তু এই সৎকার্য্যের
অন্তরালে যে কোমল পরতঃখকাতর হৃদয় বিদেশীর সহিত
সমবেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল, যে স্বদেশপ্রেমিকের হৃদয় ইংরাক্ষ

\* সন ১৩০৮ সালের 'সাহিত্যে' জীহুজ দেবেক্সপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'বলে নীল' নামক স্থানিখিত প্রবন্ধ ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক পার্টিকীসনকে পাঠ করিতে অস্বরোধ করি।

কর্ত্তপক্ষের ভ্রুকুটীরাশি উপেক্ষা করিয়া দেশের প্রকৃত উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে উন্নত হইয়াছিল, যে তীক্ষ দেশাত্মবৃদ্ধিচালিত হৃদয় এই আদর্শ সৎকর্ম্মের দারা সমগ্র জাতির সম্মানরকার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, সে হৃদয়ের মহত্তের আলোচনা করিলে এখনও আমাদিগের হৃদয়ে অভতপূর্বৰ ভাবের সঞ্চার হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কালীপ্রসন্মের চরিত্রের প্রধান গুণ.—গভীর স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি। মিষ্টার লভের অর্থদণ্ড প্রদান ইহার অন্ততম দৃষ্টান্ত মাত্র। এই স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসন্ধিক হইবে না যে, ১৮৬২ খুষ্টাব্দে রেভারেগু লঙের ভারতপরিত্যাগকালে কালীপ্রসম্ব সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে তাঁহাকে একখানি সুন্দর অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের দেশের সম্মান বৃদ্ধিত করিয়াছিলেন ; দুঃখের বিষয়, এই দুষ্প্রাপ্য অভিনন্দনপত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতৃহল-নিবারণ এক্ষণে অসম্ভব হইয়াছে।

"The Biddotshahinee Sabha headed by Babu Kali Prossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honour to those from whom it emanated."

-Hindoo Patriot, 3rd March 1862.

নাল-বিপ্লবের স্বন্যতম ঐতিহাসিক, 'নীলদর্পণ'-প্রণেতার তৃতায় পুত্র, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, লঙ্কের বিচারকালে দীনবন্ধু বাবুও অভিযুক্ত হইবেন, এইরূপ আশক্ষার কারণ ঘটিয়াছিল। তৎকালে স্বদেশপ্রাণ কালীপ্রসন্ধ তাঁহাকে এই আশাস দেন যে, যদি অর্থের দারা তাঁহাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন; কারণ, কালীপ্রসন্ধ সর্ববন্ধ দিয়াও তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিতে চেন্টা পাইবেন!

পণ্ডিত দারকানাথ বিছাভূষণ সম্পাদিত পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' পত্র-দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, এই সময়ে 'নীলদর্পণে'র প্রথম
সংস্করণ নিঃশেষিত ইওয়ায়, কালীপ্রসন্ধ নিজবায়ে উহার বিতীয়
সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বিনামুল্যে সাধারণ্যে বিতরণ করেন।

জাতীয়-গৌরবর্দ্ধি ও জাতীয়-সম্মানরক্ষার জন্ম কালীপ্রসন্ধ সর্ববদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমরা জাতীয়-সম্মান-রন্ধা। তাহার আর একটি দৃষ্টাস্ত এই স্থলে স্থার মর্ভট ওয়েল্স্ সভা। প্রদান করিতেছি।

'নীলদর্পণে'র মোকদ্দমার বিচারক ন্থার মর্ডণ্ট ওয়েল্স্ প্রায়ই হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে বলিতেন, বাঙ্গালী মিখ্যাবাদী। অবশ্য বিচারকের সম্মুখে বে সকল অপরাধী উপন্থিত করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মিখ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু সমগ্র ৰাজালী জাতিকে মিখ্যাবাদী বলিয়া বিঘোষিত করা হাইকোর্টের এক জন মাননীয় বিচারকের পক্ষে কন্ত দূর অসক্ষত, তাহা সহজেই অনুমেয়। লভের দণ্ডাদেশ-প্রদানের পর স্থার মর্ডণ্ট বঙ্গীয় জনসাধারণের আরও বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। বঙ্গসমাজের তৎকালীন নেতৃবর্গ এই অবিবেচক বিচারককে

ঘণোচিত শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগফ দিবসে রাজা ভারে রাধাকান্ত দেব বাহাতুরের ভবনে এক বিরাট সভা আহত করেন। কালীপ্রসন্ন যদিও বহু সভাসমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু এ পর্যান্ত কোনও রাজনীতিক সভায় তাঁহাকে বক্তভাদি করিতে দেখা যায় নাই। এই রাজনীতিক সভায় তিনি বক্ততা করেন। বোধ হয়, ইহাই প্রকাশ্য সভায় তাঁহার প্রথম বক্ততা। ইহা কালীপ্রসম্মের চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছিল। যে সভায় যোগদান করিতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ভীত ও শক্কিত হইয়াছিলেন, সেই সভাতেই নির্ভীক কালীপ্রসন্নের জাতীয়-কলন্ধমোচন ও জাতীয়-সম্মানরক্ষার জন্ম অগ্রাসর হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য বে সকল স্বাধীনচেতা দেশনায়ক এই সভায় যোগদান করিয়া-ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা স্থার রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকুষ্ণ দেব বাহাদ্যর ( সভাপতি ), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার সভ্যানন্দ ঘোষাল, বাবু ( পরে মহারাজা ) রমানাথ ঠাকুর, বাবু (পরে মহারাক্ষা স্থার) যতীক্রমোহন ঠাকুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবাব আসগর আলী থা বাহাছরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'হুতোম পাঁচা'র নক্সায় কালীপ্রসন্ন এই সভার বিষয়ে যাহা লিথিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, উহাতে সমাজের আত্মর্য্যামাহীন ব্যক্তিগণের উপর কিরূপ তীক্ষ বিজ্ঞপ-ষাপ বৰ্ষিত হটৱাচে :---

"শিবকেন্টোর মোকদ্দমার মুখে জন্তিন ওয়েল্স্ নতুন ইডেন্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথাবাদী ও জালবাজ: হুতরাং মোকদ্দমার সময়ে যখন চার পা তলে বক্ততা কত্তেন, তথন প্রায়ই বলতেন, 'বাঙ্গালীরা মিখ্যাবাদী ও বর্ষরের জাতি।' এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বলতে পারেন, 'শতকরা দশ জন মিথাবাদী বা বববলে হ'লে যে আশি নববই জনও মিথাাবাদী হবেন, এমন কোন কথা নাই ৷'--চারিদিকে অসন্তোষের গুজগাজ পড়ে গেল: বড দলের মোডলেরা হাতে পেলেন, 'তেঁই ঘোটের' যত মাধালো মাথালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গেল. শেষে অনেক কটে একটা সভা ক'রে সার চার্লস কার্জ # মহাশযের নিকট দরখাস্ত করাই একপ্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বান্ধালীদের তো এক পদও 'সাধারণের' স্থান নাই: টাউন হল সাহেবদের, নিমতলার ছাতখোলা হল গবর্মেণ্টের, কাশীমিভিরের ঘাটে হল নাই : প্রসন্মকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে. কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সাহেব স্থবোর সঙ্গে আলাপ আছে, মুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্বের নাট-মন্দিরই প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত হলো! কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, 'অমুক দিন রাজা রাধাকাস্ত বাহাচুরের নবরত্বের

ভার চাল ন উড্ তথন ভারতবর্ধের সেক্রেটারী অব্ টেট ছিলেন। ইংার
সময়ে ভারতবর্ধের অনেক উন্নতি সংগাধিত হংরাছিল।

নাট-মন্দিরে ওয়েল্স্ জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্বার জন্মে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে।'

"সহরের অনেক বড়মানুষ— তাঁরা যে বাঙ্গালীর ছেলে. ইটি স্বীকার কত্তে লঙ্ক্তিত হন: বাবু চুনোগলির আনড পিক্রসের পৌত্র বল্লে তাঁরা বড় খুসী হন; স্বভরাং যাহাতে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দুরে থাকেন। তদ্বিপরীত নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাট-মন্দিরে ওয়েলদের বিপক্ষে বাঙ্গালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই চুঃখিত হলেন; খানা খাবার কুতজ্ঞতা-প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল: যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কর্ত্তে লাগলেন! রাজা বাহাদ্ররের কাছে স্থপারিস পড়লো : রাজা বাহাদুর সত্যত্রত, একবার কথা দিয়েছেন, স্ততরাং উঁচদলের স্থপারিদ হলেও সহসা রাজী হলেন না। স্থপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাপরের প্রবল তরজে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেক্তে পড়লো, নবরত্বের ভিতরের বিগ্রহ ও নাট-মন্দিরের সাম্বের যোড় হা করা পাথরের গড়রেরও আহলাদের সীমা রইলো না। বাঙ্গালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেছে. এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল স্থপারিসওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোণার বেণে বড়মামুষেরা এই সভায় আসেন নাই:— মুপারিসওয়ালাদের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। বেণে

বাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, স্তরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েল্স্-হজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন; সেই অবধি ওয়েল্স্ও ত্রেক হলেন।"

কিরূপে এই সভা ঘারা ওয়েল্স "ত্রেক হলেন," তাহা হয় ত অনেকেই জ্ঞাত নহেন। এই সভা তদানীস্তন সেক্রেটারী অব্ স্টেট স্থার চার্লস উডের নিকট ওয়েল্সের এই অহ্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। স্থার চার্লস উড উহার প্রত্যান্তরে এই আশা প্রকাশ করেন—"that those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or community." স্থাথের বিষয় যে, স্থার মর্ড উলসন ওয়েল্স পরে এত লোকরঞ্জক হইয়াছিলেন যে, ছুই বৎসর পরে তাঁহার বঙ্গদেশ হইতে বিদায়-গ্রহণকালে দেশবাসিগণ তাঁহাকে ব্যথিতচিত্তে বিদায়-অভিনন্ধন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল দেশনায়ক স্থার মর্ডক্টের

নকট উপস্থিত হইয়া এই বিদায়পত্র
শহর ও উদারতা।
প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা
"the most intelligent, public-spirited and generously inspired amongst the young millionaires
of Calcutta,"\*—কালীপ্রসন্ধ সিংহকে দেখিতে পাই।

<sup>\* &</sup>quot;The Bengallee," 1863.

কালীপ্রসন্ন জাতীয়তার পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-বিদ্বেণী ছিলেন না, এবং বিদেশীকেও সৎকার্য্যের জন্ম শ্রদ্ধা করিতে কুষ্টিত ছিলেন না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে স্থার মর্ডণিকে তিনি একসময়ে প্রকাশ্যভাবে তিরন্ধার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে স্বভাবপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শন কালীপ্রসন্মের উদারতা ও মহদ্বের বিশিষ্ট পরিচাযক।

কালীপ্রসন্ধ যে যথার্থ ভারত-হিতৈঘিগণকে জাতিবর্ণ-নির্বিদেষে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সিপাহীযুদ্ধের অবসানে যে মহাত্মা করুণার উৎস উন্মুক্ত করিয়া ইংরাজগণের বিদ্বেষ ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন, সেই চিরম্মরণীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাছরের ভারতত্যাগকালে কালীপ্রসন্ধ স্কাশ্য দেশনায়কগণের সহিত তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-সমিতির একজন প্রধান উত্যোগী হইয়াছিলেন, এবং স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক সহস্রে মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।

"নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজা-নিকর" যাঁহার করুণায় বিপায়ুক্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালার সেই সর্বজনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা স্থার জন্ পিটার গ্রাণ্টকে বিদায়-অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে যে সকল দেশনায়ক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমরা গুণগ্রাহী কালী-প্রসন্ধকে দেখিতে পাই। যে মহাপণ্ডিতের যত্নে ও চেফীয় প্রাচ্যদেশে প্রতীচ্যের জ্ঞানালোক সর্বব্রথমে বিকীরিত ইইয়াছিল, যাঁহার শিক্ষার গুণে বঙ্গভাষায় 'মেঘনাদবধের' ন্যায় কাব্য বিরচিত ইইয়াছিল, সেই চিরম্মরণীয় শিক্ষক, কবি, সমালোচক ও সম্বক্তা ডি, এল, রিচার্ডসনের ইংলগু-প্রত্যাগমনকালে যে সকল কৃতজ্ঞ ভারতবাসী তাঁহাকে পঞ্চসহস্র মুদ্রার থলি ও অভিনন্দনপত্র প্রদান করিতে অগ্রসর ইইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমরা কালীপ্রসন্ধকে দেখিতে পাই।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল যথার্থ ই বলিয়াছেন, "তিনি যেমন ভাঁছার

Purseএর সদ্যবহার করিতে জানিতেন,
বদাশ্রতা।
তেমন আর কেহই জানিত না।" সকল
প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন।
যখন কলিকাতায় বিশুদ্ধ জলের কল স্থাই হয় নাই, তখন কালাপ্রসন্ন দশসহস্র মুদ্রা বায়ে কলিকাতায় ৫টা বারি-প্রস্রবণ নির্মিত
করাইয়া দিয়াছিলেন। কালাপ্রসন্নের দানের বিশেষত্ব এই যে,
ভাঁহার সমস্ত দানই সান্তিক দান। তিনি কি দেশীয়, কি বিদেশীয়,
কাহারও প্রশংসা লাভ করিবার জন্ম দান করিতেন না। তাঁহার
অসংখ্য দানের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দয়ার সায়র
বিহ্যাসাগর এই জন্মই কালীপ্রসন্ধকে পুত্রাধিক ক্ষেহ করিতেন।
কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন :—

"In the hey-day of his career Kali Prossunno resembled the great Macænas in the open-

handed patronage he extended to literature and to men of letters. The poor scholar, be he an old or young pundit, or an English student, always found a warm and ready friend in him."

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার অসংখ্য দানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁহার আর একটি দানের কথা এ স্থানে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

নীলকরগণের নৃশংস অত্যাচারকাহিনী তীব্র ভাষায় নিপিবদ্ধ করিতে করিতে 'হিন্দুপেটি ুয়ট' সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোনও প্রবন্ধে দৃষ্টান্তস্থরূপ মিষ্টার হরিশ্চন্দ্রের গৃহরকা। व्यार्চिवान्ड हिन्म् नामक क्रोनक नीनकत्र কর্ত্তক হরমণি নাম্মী এক রমণীর সতীত্বহরণের কথার উল্লেখ করেন। তাঁহার চরিত্রে মিথা। অপবাদ আরোপিত হইয়াছে বলিয়া মিষ্টার হিল্স ২৪ প্রগণায় তদানীন্তন সদর আমীন তারকনাথ সেনের নিকট বিচারপ্রার্থী হন, এবং মানহানির জন্ম ১০.০০০ দশ সহস্র মুদ্রা ক্ষতিপুরণ চাহেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র ক্রটি স্বীকার করিলে বিচারক কর্তৃক তিনি কেবলমাত্র মোকদ্দমার বায় প্রদান করিতে আদিফ হন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে এই বায়-প্রদানের জন্ম তাঁহার বাসগৃহখানি পর্যান্ত বিক্রীত হইতেছিল। হরিশ্চন্দ্রের অকৃত্রিম স্থহদ, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে এই স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মার পরিবার-কাকে যাহাতে গৃহহীন হইতে না হয়, তজ্জ্য যথাসাধ্য চেষ্টা

করিয়াছিলেন ; দ্ধ্বি ক্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, যে মহাত্মা স্বদেশের হিতদাধনার্থ তাঁহার সর্বন্ধ ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং স্থদেশের কাজের জন্মই যাঁহার পরিবারবর্গ গৃহহার। হইতেছিলেন, কয়েক জন অকৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহার পরিবারবর্গকে এই তুঃসময়ে কিছুমাত্র সাহায্য প্রদান করা উচিত বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে, যে ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্ত্রের প্রতিভার প্রতিক্ষিত্র জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, দেই সভারই কয়েক জন বিশিষ্ট সভ্য ও সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল দেশবাসীকে এই সাহায্য-প্রদানে বিরত করিতে চেন্টা পাইয়াছিলেন! কিঞ্চিদধিক ছয় শত টাকার জন্ম হরিশ্চন্ত্রের আয় স্বদেশ-বৎসল মহাপুরুষের গৃহ দেশের কাজের জন্ম বিক্রয় বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকিত। স্থান্থর বিষয়, তথনও বঙ্গসমাজে কালীপ্রসন্মের আয় কয়েক জন স্বদেশভক্ত

<sup>\* &</sup>quot;The law costs of the famous libel case against the *Patriot* threatens to deprive his bereaved mother and wife of even their homestead. A warrant has been issued for the recovery of the amount by distress, and the British Indian Association which scrupled not to extort from its dying colleague the debris of the Indigo fund, calmly looks on whilst the penalty of the boldest Indigo article ever penned by Hurrish Chunder is being enforced against his widow. The ingratitude is intolerable. We call upon the country at large to deaden its incidence by affording immediate relief from this pressing difficulty."

<sup>-</sup>Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose.

ছিলেন। কালীপ্রসন্ন হরিশ্চন্দ্রের গৃহ-রক্ষা-তহবিলে ১০০ দান করেন, এবং অক্যান্ত কয়েক জন সহাদ্য মহাত্মাও বর্থাসাধ্য সাহাব্য করেন। বক্রী টাকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং প্রদান করিয়া হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গকে ঋণমুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর মুধ রক্ষা করিয়াছিলেন।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### 'সাহিত্য-দেবা' ও 'সমাজ-সংস্কার'—'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' ও 'হুতোম পাঁচার নক্মা'।

আমরা কানীপ্রসক্ষের স্বদেশপ্রেমের বংকিঞ্চিৎ পরিচয়
প্রদান করিয়াছি। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে
ব্য, তাঁহার সাহিত্য-প্রেম তাঁহার স্বদেশপ্রেমেরই অঙ্গবিশেষ। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন জাতীয়
চরিত্রের উন্নতি অসম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কানীপ্রসক্র
জ্ঞানোন্মেকাল হইতেই সাহিত্য-চর্চচায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা, হিন্দুনাট্যশাস্ত্রের পুষ্টিসাধন
ও নাটক রচনা প্রভৃতির বিষয় পূর্বেই ক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে
তাঁহার অস্তান্য প্রস্থাদির বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ষাঁহার। গত অর্দ্ধশতাব্দীর বান্ধালা সাহিত্যের আশ্চর্য্য উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিবেন, আমা
'বিবিধার্থ-সংগ্রহ।'

দিগের বিশ্বাস, তাঁহারা বঙ্গভাষায় ইংরাজি
সাহিত্যের প্রভাষকে তাহার অগ্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ
করিবেন। এই নূতন যুগের প্রথম অবস্থায় ইংরাজী গ্রন্থাদির
অনুবাদ যে সাহিত্যের কতদূর উন্নতি-সাধন করিয়াছিল, তাহা
এক্ষণে অনুভব করা অসম্ভব। বিভাসাগর মহাশয়, অক্ষয়ক্ষার
দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধান্য, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মগণ ইংরাজী গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া যে সকল বিভালয়পাঠ্য গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলি বর্ত্তমান যুগে সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত না হইলেও. সে সময়ে ভাষাগঠনে, রচনাপদ্ধতি-প্রচলনে এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিতরণে অল্প সাহায্য করে নাই। এই সময়ে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' নামক সভা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধনে ও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে যে প্রয়ত্ত্ব করিয়াছিলেন, ভাহা সসম্মানে উল্লেখযোগা। এই সভারই চেফীয় জীবন-চরিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ এবং বিলাভী 'পেনীমাাগাজিনে'র আদর্শে প্রথম বাস্থালা মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্ৰহ' প্ৰকাশিত হয়। ১৭৭৩ শকান্দে কাৰ্ত্তিক মাসে 'বিবিধাৰ্থ-সংগ্রহে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার (পরে রাজা ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার সম্পাদক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ছয় বংসর উক্ত পত্র সম্পাদন করিয়া অবশেষে ১৮৬০ গ্রীফাবেদ অবসরাভাবে বাধ্য হইয়া সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করেন। এই মাসিকপত্রখানি তৎকালীন বালকবালিকাগণের কিরুপ আদরের সামগ্রী ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতি-পাঠে অবগত হওয়া যায়:---

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটী ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক আগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়া ছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি



রাজেন্দ্রনাল নিত্র।

( (4 9 対 )

আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নহাল তিমি মৎস্থের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপত্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহু কাটিয়াছে।"

এই ক্ষুদ্র মাসিকপত্রখানি রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশে কতটা সাহায্য করিয়াছিল, কে বলিতে পারেন ?

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বলিতেছেন:—

"এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন ? একদিকে বিজ্ঞান, তত্বজ্ঞান, পুরাতর, অন্য দিকে প্রচুর গল্প কবিতাও
তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভর্ত্তি করা হয়।
সর্ববসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর
কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্লস্
ম্যাগাজিন, খ্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বৰসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটাভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে।
এই মোটাভাত ঘোটাকাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায়
কাজে লাগে।"

এরূপ কাগজ জনসাধারণের অত্যন্ত উপকারী, ইহা বুঝিতে পারিয়াই কালীপ্রসন্ন এই কাগজখানি বিলুপ্ত হইতে দিলেন না। তিনি রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনকালেই লেখক-রূপে 'বিব্ধার্থ-সংগ্রাহে'র সহিত সংশ্লিফ ছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক সমালোচনাদি তাঁহার গভার ভাষাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিত। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদকত্ব ভ্যাগ করিলে, কালীপ্রসম ঐ পত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন:—

"The Bibidartho Sangraha, a Bengalee illustrated monthly periodical, which was stopped for sometime since, has been revived under the auspices of Babu Kally Prosonno Sing of Jorasanko. This paper is one of the best of its kind and was at first edited by Babu Rajendralall Mitra, the well-known Director of the Ward's Institution and a native gentleman of large and various ability. We trust it will maintain the reputation under the management of Babu Kally Prosonno Sing."

-The Indian Field, July 6, 1861.

কালীপ্রসন্ধ ১৭৮২ শকাব্দার বৈশাথ মাস হইতে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। কতদিন তিনি উক্ত পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার সম্পাদিত সমস্ত সংখ্যাগুলি আমাদিগের হস্তগত হয় নাই, স্কুতরাং উহাতে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের স্বর্গতি সন্দর্ভগুলির পরিচয় এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব। পত্রখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াই কালীপ্রসন্ধ যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে কুতুহলী পাঠকগণের অবগতির জন্ম উদ্ধৃত হইলঃ—

"১৭৭৬ শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে এীযুক্ত বাবু র জেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বংসর যথানিয়মে উদিত হইয়া

আসিতেছে। # কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বন্ধভাষানুবাদক সমাজের অর্থকুচ্ছ উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল। বিধিমত প্রকারে বাঙ্গালি ভাষার উন্নতি-সাধন ও পুরাবৃত্ত, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতন্ব, প্রাণী বিভা, পদার্থ-বিভা ও শিল্প-সাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধপ্রকার বিজ্ঞার শিক্ষা প্রদান করাই বিবিধার্থ-সংগ্রাহের মুখ্য উদ্দেশ্য: তদ্বিষয়ে বিবিধার্থ কতদূর পর্যান্ত কৃতকার্যা হইয়াছে, তাহা সহদয়-সমাজের অগোচর নাই। সৎসঙ্কল্লের আশ্রায়ে ও গুণগ্রাহিগণের উৎসাহে অতাল্লকাল মধ্যে বিবিধার্থ অনেকের প্রেমাস্পদ হইয়াছে। যে নিয়মে বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকটিত হইয়া আসিয়াছে. বোধ হয়, বঙ্গদেশে অপরাপর মাসিক পত্রিকা সত্ত্বেও তাহা পাঠকবর্গের নিপ্পয়োজন বোধ হইবে না। বিবিধার্থ এতকাল ভুবনবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় ভূপতিবর্গের জীবন-চরিত, বীরপ্রসবিনী রাজপূতনার পূর্ব্ব-বিবরণ, ভিল, গোণ্ড, শিক্ ও পৃথিবীর প্রাস্ত ও পশ্চিম দেশবাসী জনগণের বিচিত্র উপাখ্যান এবং ভাহাদিগের ব্যবহার বুতাস্তাদি পাঠকমগুলীর স্থগোচর করিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ রহস্থ, নীতিগর্ভ উপন্তাস প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় বিবিধার্থ ষ্পাপন নামের স্বার্থকভাসাধনে ত্রুটী করে নাই। বিবিধার্থ কি বিভাবতী রমণীকুল, কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্ববত্রই তুল্য

বিবিধার্থ-সংগ্রহ ছয় বও রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল
বটে; কিছ ইহা ১৭৭৬ শকে নহে---১৭৭০ শকালের কার্তিক মাদে প্রথম থাকাশিত
হয়। মধ্যে কিছুকাল পত্রিকাথানি বন্ধ ছিল।

সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্গ-পরিচরবিহীন বালক-গণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাযে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।

"বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল; অমেও কথন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-সূলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন প্রস্তের সমালোচন-সময়ে কথন কথন কোন কোন গ্রন্থকারের উপরে কটান্দের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভান মাত্র; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোমের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্তনান গ্রন্থকার-কুলের কল্যাণসাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

"বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রায়ত্বে পূর্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেগ্ভান্ধন হইয়াছে — যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ ওত্বালঙ্কারে অলঙ্কত করিয়া স্বদেশের গোঁরবর্বন্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বাকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে হাত্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেক্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির স্থশৃন্ধলে কার্য্য নির্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার

পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমগুলীর নিতাক নিপ্পায়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি৷ সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব্ব ; স্কুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু-ভার মাদৃশ জনদারা অব্যাঘাতে নির্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না ; কেবল ভূতপূর্বব সম্পাদক গন্তব্যপথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভর্মা আছে. আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের স্থায় আমার পক্ষে অস্তুলভ হইবে না। এক্ষণে যে সকল সরলহৃদয় মহাত্মারা প্রথমাবধি বিবিধার্থের প্রতি অকুত্রিম স্নেহও অনুরাগ-প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণেও যেন তাহার ন্যান না করেন। ইহার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক যেমন অবিচলিত অনুরাগ-সহকারে পাঠক-মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে আমিও নিজ সাধ্যানুসারে তাহার ত্রুটি করিব না। পূর্ব্ব-সম্পাদকের অনবসর-বশতঃ বিবিধার্থ কিছুকাল অনিয়নে প্রচারিত হইয়াছিল, ভজ্জনিত অপরাধ পাঠকগণ নিজ নিজ কুপাগুণে মার্চ্ছনা করিবেন. ভবিষ্যতে বিবিধার্থ প্রতিমাসের প্রথম দিবসেই আপনাদিগের ধারত্ব হইবে।

"অবশেষে বিবিধার্থের চিরপরিচিত হিতচিকীযু বান্ধববর্গের

নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্বের যেরূপ অবকাশ-সময়ে নানাবিধ প্রস্তোবাদি লিখিয়া বিবিধার্থ অলঙ্কত করিতেন, এক্ষণে যেন তদলুরূপ সাহায্যে বিরত না হন; বিবিধার্থে তাঁহাদিগেরও তুল্যাধিকার।

### **ঐকালীপ্রসন্ন সিংহ।** বিবিধার্থ-সংগ্রহ-সম্পাদক।"

১২৬৯ বন্ধাব্দে পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও

মদনগোপাল গোস্বামী "পরিদর্শক" নামে
'গরিদর্শক।'

একটি বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ পত্রেরা
প্রবর্ত্তন করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই পত্রের সমালোচন
প্রশক্ষে কালীপ্রসন্ম লিখিয়াছিলেনঃ—

"একথানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুক্ক ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিরাছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইতেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্বেব অন্তান্ত বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অন্টন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যতদূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্ধিমিত্ত আমরা পরিদর্শক সম্পাদকদিগকে অমুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।"

কিন্তু কালীপ্রসন্নের উপদেশমত পত্রখানির উন্নতিবিধান করা প্রবর্ত্তকদ্বরের সাধ্যাতীত ছিল। স্ত্তরাং যিনি সাধারণের উপকারার্থ চিরকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, সেই কালীপ্রসন্ন সিংহকেই এই পত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে হয়। কালীপ্রসন্নের সম্পাদকত্বাকালে এই পত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "বঙ্গভাষার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই পত্রের ইতিহাস এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছেঃ—

"ঐ বৎসরে (১২৬৭ সালে) 'পরিদর্শক' পত্র প্রচার হয়।
পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালস্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী ইহার
প্রথম স্বপ্তি করেন। ১২৬৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে মৃত
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিদর্শক দীর্ঘ কলেবর ধারণ করে।
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বাবু ভূবনচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের সহকারী ছিলেন।"

বোধ হয়, এই পত্রকে লক্ষ্য করিয়াই ৺কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছিলেনঃ—

"He also started a first class vernacular daily newspaper, the like of which we have not yet seen."

১৮৬২ প্রীফ্টাব্দে 'হুতোম পাঁচার নক্যা' ১ম ভাগ প্রকাশিত
হয়। কিছুদিন পরে উহার দ্বিতীয় ভাগ
হুতোম পাঁচার নক্ষা।
প্রকাশিত হয়। যাঁহারা কালীপ্রসন্মের
অক্য কোনও রচনা পাঠ করেন নাই, এবং তৎসম্পাদিত মহাভারত

কেবলমাত্র পণ্ডিতগণেরই অনুবাদ বলিয়া যাঁহাদিগের সংস্কার আছে, তাঁহাদিগের ধারণা যে, কালীপ্রসন্ধ কখনও সংস্কৃতানু-সারিণী বা বিভাসাগরী ভাষার লিখেন নাই, কথ্যভাষার বা টেকচাঁদের (৺প্যারীচাঁদ মিত্রে) প্রবর্ত্তিত 'আলালী' ভাষার গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এক্ষণে তাঁহার অন্যান্থ রচনাবলী ছম্প্রাপ্য হওয়ায় 'হুতোমই' কালীপ্রসন্ধের একমাত্র স্বর্রাচত গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু এ ধারণা ভাষান্ত ও অমূলক। কালীপ্রসন্ধ সংস্কৃতানুসারিণী ভাষারই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'হুতোম প্যাচার নক্ষা'য় আলালী ভাষা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছিলেন; কারণ, এই ভাষাই তাঁহার রচনার বিষয়ের বিশেষ উপযোগী ছিল। এই নক্সা যদি সাধুভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে যে উহা এত স্বর্বজনসমাদৃত হইত না, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

৺ পণ্ডিত রামগতি ভাষরত্ব বলিয়াছেন, "হুতোম পাঁচার নক্সা বঙ্গভাষায় অপূর্বব সামগ্রী। ইহা পাঠে কলিকাতার তৎকালীন বাছ ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।" ৺রাজনারায়ণ বস্তু লিথিয়াছেন, "কালীপ্রসন্ধ সিংহের ছতুম পোঁচার নক্সায় বিলক্ষণ হাত্যরসউদ্দীপনী শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নক্সাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়।" ইহাতে কালীপ্রসন্ধ তৎকালীন বন্ধ-সমাজের এক অংশের যে স্থন্দর চিত্র অক্ষিত করিয়াছেন, তাহা বান্তবিকই অমূল্য। ইহা কেবল নক্সা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজ-

দ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাত পূর্ববিক তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ সংস্কার-সাধন করিয়াছিল, তজ্জগুও ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি অনেক স্থলেই তৎকালীন প্রাসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবলম্বন করিয়া অন্ধিত হইয়াছিল। ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাতুর তাঁহার 'কলিকাতার ইতিহাস' নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন: —

"His comical and satirical social sketch, the Hutum pancha graphically delineates in a humorous vein several points, good and bad, of the state of society which prevailed at the time. It is a masterpiece of its kind and has never been eclipsed by the latter-day productions in the line. Time may come when one may not read Hutum pencha, but the time will never come when it will fail to give pleasure and profit to its readers."

অর্থাৎ "তাঁহার হাক্তরসাত্মক ও বিজ্ঞপাত্মক সামাঞ্চিক
নক্মা "হুতুম পাঁচা।" প্রস্তে তিনি তদানীস্তুন সমাজের ভাল
মন্দ সকল ভাবই বিশদরূপে যথাযথ ভাবে অতি নিপুণতার
সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঐ শ্রেণীর প্রস্তের মধ্যে উহাই
সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্যান্ত প্রারে, যথন
লোক হুতুম পাঁচা পড়িবে না, কিন্তু এমন দিন কখনই
আসিবে না, যথন হুতুম পাঁচা পড়িয়া লোকে আনন্দ ও
উপকার লাভ না করিবে।"

৺হৰণচন্দ্ৰ মিত্ৰের অন্থবাদ।

আচার্য্য কৃষ্ণকমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও 'পুরাতন প্রসম্পে' বিলয়াছেন, "গ্রন্থথানির মূল্য আছে। হুতোম পাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাসরসিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। 
# # As an early specimen of that type of writing 
it deserves not to be forgotten এবং রুচি হিসাবে 
হুতোম ঈশরচন্দ্র গুপ্তের ও 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের' লেখার চেয়ে 
অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর।"

বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি, প্রাসিদ্ধ সাহিত্যসেবা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেনঃ—
"বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় স্থান্দর গছ হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা
শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ধ সিংহের নাম করিতে হইবে।
বিষ্কিমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া 'রত্রোদ্ধার' করিতেছিলেন।
তখন তাঁহার কালীপ্রসন্ধের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই,
আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক,
তখন 'হুতোম পাঁটার নক্ষা' প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার
ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন
হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ি
ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের
মাতৃভাষা সর্ববিক্ষে রক্ষময়ী।"

স্থপ্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" সম্পাদক লিখিয়াছেন:---

"বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মাইকেল যে ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' লিথিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, কালীপ্রাসন্ন তাঁহার পূর্বের এই ছন্দঃ ব্যবহার, করেন। তিনি তাঁহার হুতোম পাঁচাকে সাধারণের করে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়া ছিলেন—

> হে সজ্জন স্বভাবের স্থানির্মাল পটে, রহস্তরসের রঙ্গে, চিত্রিন্মু চরিত্র—দেবী সরস্বতীর বরে। কুপাচক্ষে হের একবার; শোষে বিবেচনা মতে, যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার' দিও তাহা মোরে—বভুমানে লব শিব পাতি।

অবশ্য মাইকেলের ছন্দঃ ইহা অপেক। অনেক মার্চ্ছিত, অনেক নিয়মাদি সঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ছন্দটির উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।"

"বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থের সম্পানক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও হুতোম প্যাঁচার দ্বিতীয় ভাগ হইতে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলির বিষয়ে বলিয়াছেন:—

"এই কয়েক পংক্তিতেই প্রকাশ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন,—পরিপোফী মাইকেল।"

বোধ হয় বিশ্বকোষ-সম্পাদকের সিদ্ধান্ত পরবর্তী অস্তান্ত লেখকগণ কর্তৃক নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। সেই জন্ম এই স্থানে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, মাইকেলের তিলোত্তমা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এবং মেঘনাদবধ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কালীপ্রসন্নের 'হুতোম পাঁাচা' পর বৎসরে (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। স্থুতরাং মাইকেলাই যে বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। পণ্ডিত রামগতি স্থায়রত্ব মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' লিখিত হইয়াছে যে, "মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন, কালীপ্রসন্ধ সিংহই তাহা প্রথমে 'হুতোম পাঁচায়' ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

কিন্তু কালীপ্রসন্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক নহেন

মধুস্দন দত্তের বলিয়া তাঁহার গোরবের কিছুমাত্র ব্রাস

সংবর্জনা।

হইবে না। কারণ তিনিই বঙ্গবাসীকে

মধুস্দনের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এবং মেঘনাদবধের রচয়িতাকে 'মহাকবি' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

মেঘনাদবধের সমালোচনায় কালীপ্রসন্ম লিখিয়াছিলেন ঃ—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এবস্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

> 'শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী, পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি হেন মধুমাথা কথা কভু এ জগতে!

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তক মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদগুণরাজির পরিচয় প্রদান করে; তথন আমরা মনে মনে কত

অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্ল্জরিত করে, তথন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেফা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইদে না।

মাইকেল মধুসূদন দন্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সোভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রক্ল উদ্ধার পূর্ববিক বহুমানে অলঙ্কারে সন্ধিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশ গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রক্ল লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে ভাষারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতে ও সমর্থ হই; কিন্তু ভাষাতে মণির কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞভার নিমিন্ত সাধারণে লভ্জ্জিত হইব।"

আর একটি প্রবন্ধে কালীপ্রাসম মাইকেলকে হোমর, ভর্জিল ও মিল্টন অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য সাহিত্য-রসে বিভোর লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত 'Indian Reformer' পত্রে শিফাচার অতিক্রম করিয়া উহার তীত্র প্রতিবাদ করেনঃ—

"The Editors of the Vividartha Sangraha, in their blind admiration of Mr. Dutt, prefer his poetry to that of Homer, Virgil and Milton. We can only account for this singular perversity of taste by supposing that the gentlemen, who have sat themselves up as Judges on the Bengali republic of letters have never read intelligently a line of the Greek or Latin or English Bard."

### কালীপ্রসন্নের 'Hindoo Patriot' ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন:—

"The fact is the Poetry of each nation has distinctive natural features and the writer who can retain those distinctive features in his poetry, is sure to be the darling of his nation and may exultingly say "non omnis moriar." We freely confess that it is not our object to fight for Mr. Dutt, and as for the Editors of the Vividartha they know how to return scorn for scorn and blow for blow. But we cannot refrain from saying that we fancy the Reformer has not read Mr. Dutt's poetry with the attention it has a right to expect from educated Bengalees, and that if he has, he has forgotten those days when he sat on his mother's lap, and heard those beautiful legends that shed a halo of glory around our country and people, and are our only inalienable wealth! If the Reformer has no sympathy with anything that is Hindoo, all that we can do is to bow him out of the room politely.

Being neither Greeks nor Romans, nor believers in the Mosaic account of creation, the Editors of the *Vividartha* need not blush if a Hindoo legend stirs up their feelings more than the poetry of Homer, Virgil and Milton. We should certainly call them silly, if they did violence to their feelings, in order to show the world how very thoroughly they had been "regenerated!"

বিবিধার্থদংগ্রহে কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হই নাই।

যদিও নূতনত্বের চিরবিরোধী বাঙ্গালী জনসাধারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক মধুসূদনের প্রতিভা স্বীকার করিতে ইতস্তত্তঃ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহার রচনাপদ্ধতি তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন এই প্রতিভাবান কবির অপূর্বব শক্তির সমুচিত সমাদর না করিয়া





भाइेटकल भधूमृत्म प्रख (७२ पृष्ठी)

থাকিতে পারেন নাই। তিনি বিভোৎসাহিনী সভা হইতে বঙ্গের
শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি রূপে মধুস্দনকে একথানি
অভিনন্দনপত্র ও রোপ্য নির্মিত মূল্যবান পানপাত্র উপহার
প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।
মধুস্দনের জীবন-চরিত-রচ্ছিতা লিখিয়াছেন, "কালীপ্রসর্ম
বাবুর অভ্যর্থনা মধুস্দনের প্রতিভার অতি গৌরবজনক
পুরস্কার।"

কালা প্রদন্ন যদিও নির্ভীকচিতে স্বীয় বিবেকামুযায়ী কার্য্য নিজামভাবে সম্পাদিত করিতেন, কি রাজস্মান।

দেশবাসী, কি রাজকর্মাচারী, কাহারও নিন্দা বা ক্রক্টা গ্রাহ্ম করিতেন না, তিনি সকলেরই সম্মান ও শ্রন্ধা লাভ করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের সরলতা, অমায়িকতা, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা গুণে তিনি সর্বত্র সমাদৃত হইতেন। মিন্টার লঙ্কের অর্থদণ্ড প্রদান ও স্থার মর্ভণ্ট ওয়েল্দকে তিরন্ধার করা সত্ত্বেও কালাপ্রসন্ধ সমাজে এত উচ্চস্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন যে, স্থার জন পিটার প্রাণ্টের সময়ে এতদ্দেশে বিতীয়বার অবৈতনিক ম্যাজিপ্রেটের পদের স্বস্থি ইইলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ধ কলিকাতার অনারারী ম্যাজিপ্রেট ও জন্তিদ্ অব দি পীদ নিযুক্ত ইইয়াছিলেন।
তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটীরও কমিশনর নির্বাচিত ইইয়াছিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

# মহাভারত।

অমর কবি দীনবন্ধু 'স্থরধুনী কাব্যে' লিখিয়াছেন :—

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়
সত্য 'সারস্বতাশ্রাম' যাঁহার আলয়
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্থ-কোতুক হাসি রসিকতা-ভরা,
'হুতোম পেঁচার' ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

এই প্রবন্ধে বিছোৎসাহী কালীপ্রসন্নের দানশীলতা প্রভৃতির

যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াচে।

শহাভারত।

ভিতোম পাঁচা'রও সংক্ষিপ্ত পরিচয

আমরা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কালীপ্রসম্মের সর্বব্যোষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম মহাভারতের বিষয়ে তুই একটি কথা বলিব।

মহর্ষি কৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গভাষায় অমুবাদ-প্রচারের বিরাট কল্পনা কিরূপে কালী-প্রসন্মের মনে উদিত হইয়াছিল, এবং কিরূপে এই মহৎ কার্য্যের আরস্তু হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না।



পণ্ডিত ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর !

শুনা যায়, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কিয়দংশ অমুবাদ করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট সমপ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র তাঁহাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু একাকী এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করা সন্তবপর নহে বলিয়া পণ্ডিতগণের সাহায়্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয় তর্বোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতেছিলেন। এক্ষণে কালীপ্রসন্ম তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বোধে তাঁহাকে এই মহাগ্রম্ব প্রকাশের জন্ম অনুরাধ করেন। বিভাসাগর মহাশয় সময়াভাববশতঃ স্বয়ং এই অনুবাদ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরমান্তব্যক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা মহাভারত অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং স্বয়ং ঐ কার্য্যের তত্বাবধান করেন।

মহাভারতের অনুবাদ যথন আরম্ভ হয়, তখন কালীপ্রসন্ত্রের বয়ঃক্রম অফ্টাদশ বর্ষ মাত্র। মহাভারতের উপসংহারে কালী--প্রসন্ত্র লিখিয়াছেন—

"১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতামুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃত্বিল্প সদস্থের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অমুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আটবর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ, অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীধরের অপার কুপাক্ষ চিরদঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্যাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অফাদশপর্বের মূলামূবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অমূবাদ প্রস্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকর্নদ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, অমূবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্ধিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালা ভাষায় প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যামূসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।"

বরাহনগরস্থ যে বাটাতে এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হয়,
কালীপ্রসন্ন তাহার নাম দিয়াছিলেন
উৎদর্গ পত্র।
"সারস্বতাশ্রম" ও "পুরাণসংগ্রহ
কার্য্যালয়"।
রু গ্রন্থখানি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যনামে উৎস্বন্ধ
হয়। যে পত্রে মহারাণীকে এই মহাগ্রস্থ উৎসর্গ করা হয়,
সেই পত্রখানি পাঠ করিলে কালীপ্রসন্নের দেশহিতসাধনেচছা
কিরূপ প্রবল ছিল এবং হৃদয় কত উচ্চ ছিল তাহা স্পন্ধভাবে
প্রতীয়্মান হয়ঃ—

 <sup>\*</sup> শহাভারতের প্রথম থও "পুরাণসংগ্রহ" নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে
বোধ হয় ঝে, কালীপ্রসয় ক্রমে ক্রমে আমাদের অক্টাল পুরাণ গ্রহাদির অনুবাদও
প্রকাশিত করিবার সয়য় করিয়াছিলেন।

"পরম ভক্তিভাজন

# শ্রীত্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া

অতুল শ্রদ্ধাম্পদেযু—

#### মহারাজ্ঞি!

পৃথিবীমধ্যে যখন যে দেশের সোভাগ্যদিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রতা রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ববিগুণাধার মহাত্মাকে সমাদর পূর্ববিক আলিক্ষন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়ম এই যে, রাজ্যের উমতির সময় বিশুদ্ধ গুণশালী প্রজ্ঞাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরত্বঃথিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভদিন উপস্থিত। হিন্দু শাসনাবসানে যবন সাম্রাজ্যের অস্তিমকালে নিত্য ভায়পরায়ণ ব্রিটিশজাতি রাছ্ গ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করালকবলন্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে দিনে দিনে তাঁহার মলিন মুখ্দ্রী পুনর্ববার তপনোপম উজ্জ্বল কাস্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রাজ্যান লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কুতার্থন্ম্যন্ত ও চরিতার্থজ্ঞান করিতেছেন।

দেবি ! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অমুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আটবৎসর প্রতিনিয়ত পরিশ্রামের পর বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কুপায় অহ্য আমার সেই চিরদংকল্পিত কঠোর ব্রত উদ্যাপিত হইল। এই আটবৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসঞ্জাত সাহিত্যকুস্থম অন্ত কোন নিভৃত নির্বাতস্থলে বিহাস্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ মহাভারত বেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহুপরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া ততুথিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরনদরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তজ্ঞপ আমি এই বহুযত্মলক্ষ বিক্সিত ভারতপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেখরি! অবশেষে জগদীশ্বর সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন সময়ে বেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবিগণ জন্মগ্রহণপূর্বক সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিকেবেণের ইংলগুশাসন সময়ে যেরূপ সেরূপিয়ার প্রভৃতি কতিপয় স্থপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিহুশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার শাসনকাল চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, ভজ্ঞাপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃত সাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন। ইতি—

মহারাজ্ঞি!

আপনার চিরামুগত প্রজা ও বিনয়াবনত দাস শ্রীকালীপ্রসন্ধ সিংহ।"

সারস্বতাশ্রম, শকাকা ১৭৮৮। কালীপ্রসন্ধ বিনামূল্যে মহাভারত বিতরিত করিয়াছিলেন।

বিতরণ।

ব্যায়সাধ্য বিরাট পুস্তক এরূপে দানের
দৃষ্টান্ত বোধ হয় বন্ধদেশে পূর্বেব আর কথনও দেখা যায় নাই।

আদি পর্বব সমাপ্ত হইলে ১৭৮০ শকাব্দে তত্তবোধিনী
পাত্রিকায় এই মহাগ্রন্থ বিতরণের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত
হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদন্ত হইল, সেইরূপ
বিজ্ঞাপন কি এ পর্যান্ত কোনও পাঠকের নয়নগোচর হইয়াছে ?

#### বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কর্তৃক গড়ে অনুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত।

মহাভারতের আদি পর্বব তম্ববাধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, অতি হরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেথক মহাশার-দিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্ম ডাক ইটাম্প প্রেরণ করিবেন না। কারণ, পূর্বব প্রতিজ্ঞামুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাস্তুল গ্রহণ করা যাইবে না। প্রত্যেক জেলায় পুস্তক বন্টন জন্ম এক একজন এজেন্ট নিযুক্ত করা যাইবে, তাহা হইলে সর্বব-প্রদেশীয় মহাত্মারা বিনাব্যয়ে আমুপ্র্বিক সমুদায় খণ্ড সংগ্রহ করণে সক্ষম হইবেন।

শ্রীরাধানাথ বিত্যারত্ব। বিত্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক। যে মহাপণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ধ মহাভারত অমুবাদ করিয়াছিলেন, যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাভারতের উপসংহারে তাঁহাদিগের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এম্বলে তাঁহাদিগের বিষয় পুনরুল্লেখ করা নিপ্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, কালীপ্রসন্ধ স্বয়ং মহাভারতের কোনও অংশ অমুবাদ করেন নাই। এ ধারণা সত্য নহে। কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেনঃ—

"We have been assured by friends who were in his confidence, that some of the finest specimens of Bengali in the translation of the *Mahavaratha* were from his pen."

মহাভারতের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইলে স্থপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে যে স্থন্দর সমা-লোচনা প্রকাশিত হয় তাহা এন্থলে উদ্ধারযোগ্যঃ—

'পূর্বের আমরা ছুই তিনবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ধ সিংহের বিভামুরাগিছ বিষয়ে প্রশংসা করিয়াছি। তদবধি উক্ত বাবু এক মহদ্যাপারে নিযুক্ত হইয়া তাহার প্রথম-ফল-স্করপ "পুরাণ-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড জনসমাজে সমর্পিত করিয়াছেন। ঐ খণ্ডে "মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের আদি পর্ববান্তর্গত অনুক্রমণিকা, পর্ববসংগ্রহ, পৌয়া, পৌলোম ও আস্ত্রীক পর্ববাবধি আদি বংশাবতরণিকা সহিত সম্ভবপর্ববীয় ভারতসূত্র শকুন্তলোপাখ্যান" বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া বৈষয়িজনগণের ভারতার্থ বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপণ্য হইয়াছে।



( ३६ मुख्रे )

ইহার পূর্বের কাশীরাম দাস-কৃত অমুবাদ ভারতামৃত পানের একমাত্র উপায় ছিল, এবং তাহা স্থকোমল পয়ারে বিরচিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় অপর সাধারণ সকলেরই সমাদবণীয় ছিল. ফলতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসকুত রামায়ণ যেরূপ স্থপ্রসিদ্ধ, বঙ্গদেশে কাশীরাম দাসের ভারতও তদমুরূপ, পরস্ক উভয় গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব আদর্শ বাল্মীকি ও ব্যাসের উক্তি পরিহরণ করিয়া নানাবিধ স্ব স্ব কপোলকল্লিভ আখ্যায়িকাদারা আপন আপন গ্রন্থ কলুষিত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ ও ও ব্যাদের ভারতের প্রকৃত অর্থ জানিতে ঘাঁহাদিগের বাসনা. তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ কদাপি সমাদরণীয় হইতে পারে না। তম্মধ্যে যাঁহার৷ ভারতের তাৎপর্য্য জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিমিত্ত কালীপ্রসন্ন বাবুর গ্রন্থ উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেত তিনি অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ-বাঙ্গালী অমুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ঐ অমুবাদও এতাদৃশ স্থকোমল ও স্থমধুর হইয়াছে যে, তাহার পাঠ মাত্রেই পরিতপ্ত হইতে হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে, ব্যাদোক্ত সংস্কৃত পছের লালিত্য কদাপি বাঙ্গালী গছে প্রত্যাশা করা যায় না ; পরস্তু যাঁহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অথচ ভারতের প্রকৃতার্থ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উপস্থিত গ্রন্থ হইতে সদ্পায় অনায়ানে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর বয়ঃক্রম নিতান্ত তরুণ, এই অবস্থায় দেশীয় অপর ধনাঢ্যের স্থায় ইন্দ্রিয় দেবায় বিব্ৰত না হইয়া তিনি যে মহৎ ও চুরূহ ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই তিনি অবশ্য প্রশংসনীয়; অধিকস্তু তাহাতে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সমস্ত বিত্যানুরাগিদিগের ধন্যবাদার্হ হইবেন। এম্বলে ইহাও উল্লেখ্য যে, তিনি প্রস্তাবিত মহদ্যাপারের যোগ্য হইলেও এবং তারুণ্যের ঔদ্ধত্য সত্তেও বিহিত বিবেচনা ও গান্তীর্য্য প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে যে সকল পণ্ডিত মহাশয়ের। সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন; তত্ত্বথা;—

"মহাভারত যেরূপ ভূরহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্লবুজিজন-কর্তৃক ইহা সম্যকরূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত ভূকর। এই নিমিত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃত্রিত মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তয়িমিত্ত ঐ সকল মহামুভবদিগের নিক্ট চিরজীবন কৃত্ত্রতা পাশে বন্ধ রহিলাম।"

অপর তিনি ভূমিকাতে আপন অনুবাদ-বিষয়ে আস্ফালনের পরিবর্ত্তে যে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মহতের চিহু বলিয়া মানিতে হইবে। সিংহ বাবু লেখেন ;

"আমি যে ছুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্নিয়ে শেষ করিতে পারিব, আমার এপ্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অমুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ



কৃষ্ণাস পাল। (৮১ পৃষ্ঠা)

করি নাই। যদি জগদীখর-প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অমুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়য় সে ইহার মর্মামুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তিস্তম্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রাম সফল হইবে।"

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কালীপ্রসন্নবাবুর বয়ংক্রম অল্প, অতএব আমাদিগের সম্যক্ প্রত্যাশা আছে, এবং ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি, যে তিনি দীর্ঘায়ুং হইয়া আপন সঙ্কল্পিত পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন। ইহার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ ও অবিশ্রাস্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন, পরস্তু তাহাতে নবীন গ্রন্থকার কাতর হইবেন না।

বঙ্গদাহিত্যে কালীপ্রদয়ের মহাভারতের স্থান কোথার, তাহা

বঙ্গদাহিত্যে

মহাভারতের স্থান।

কৃষ্ণদাস পালের মন্তব্য।

কিরুপে সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছিল,
তাহা 'হিন্দু পেট্রি রুটে' প্রকাশিত ৺কৃষ্ণদাস পালের সমালোচনা
হইতে প্রতীয়মান হইবে ঃ—

"In the chequered career of Babu Kaliprossunno Sing the most cheering point has been the munificent patronage which he has extended to vernacular literature from we may say his early boyhood. Heir to an immense fortune he has dedicated it for the most part to the cause of letters. Young aspirants to literary fame have found in him a warm friend and supporter. To his patronage may be traced not a few original

works and periodicals which now grace the vernacular library. But the Baboo himself has not a little enriched vernacular literature with his own labors. His Hootumpacha marks an era in the history of fiction-writing in Bengallee. He has introduced a familiar and graphic style in drawing sketches from real life hitherto unknown among Bengallee writers. But the great work which above all signalizes his literary labours, and will connect his name imperishably with the progress of vernacular literature is his translation into Bengallee of the 18 volumes of Mahavaratha. It is a work of which any man might justly be proud. We need hardly remind the native readers of this journal that the Mahavaratha and the Ramayana are the grandest epics in Sanscrit. The profoundest Oriental scholars have professed the highest admiration for them as monuments of poetic genius. Whether in sublimity or richness of thought, beauty of imagery, or grandeur of style, they are not surpassed by any other classic works of Europe or Asia. But the Mahavaratha is not simply a storehouse of poetic beauties and excellencies. In the absence of history it portrays intelligibly enough the manners and customs, and the social and political and religious systems of the Hindoos in the ancient times. From it we gather our ideas of the past, and form our conception of the greatness of our ancestors. The kings and heroes of whom the poet sings were not altogether myths. Their lives teach lessons of humanity, generosity, courage and devotion, which we will do well to treasure up in our minds and follow in the every day actions of our lives. The high moral instruction which the Mahavaratha inculcates is indeed held in such great reverence by our countrymen that they consider it an act of piety to hear it chanted. To this day the recitations of the Mahavaratha are observed as a religious performance. Among the masses it has been popularized by the simple and sweet verses of Kasiram, written as it is believed about 200 years ago. There is not a ryot in the country who has learnt to read but who does not seek religious solace in the pages of the Mahavaratha. There is generally a reader in the villages in the Muffossil, who after the day's work is done, reads in the evening to crowded audiences the sacred verses of Kasiram or Keertibas.

A work so popular, so revered, and so valuable as a literary treasure, ought not to have been suffered to remain as a sealed book to the student of vernacular literature except in the yulgar garb which the unhewn genius of Kasiram had woven. The attention of the first Bengalee writer of the day was early drawn to this desideratum. About ten years ago Pundit Eswar Chunder Vidvasagar began to translate the Mahayaratha into Bengallee, and the first few instalments were published in the Tuttobodhinee Puttrica, of which he was then one of the directors. But owing to diverse engagements he could not proceed with the translation with the desired despatch, and he readily consented to withdraw when Babu Kaliprossunno Sing expressed a desire to undertake this gigantic work, Buoyed up with a zeal, which never for a moment flagged, and with vast resources at his command, the Baboo has completed within S years what might fairly occupy the whole life-time of a man. One of the greatest difficulties which stood in his way was that of obtaining accurate texts. He however procured texts from the most reliable sources, viz from the Asiatic Society. from Rajah Radhakant Bahadoor, and from the libraries of the late Baboo Ashutosh Dey, as well as of Baboo Joteendra Mohun Tagore. He had also an old text in his own house. which his great grand-father Dewan Santiram Sing had brought from Benares. He received material assistance from Pundit Taranath Vidyaratna in reconciling the different texts and

solving the doubtful passages. He employed a large staff of Pandits to assist him in the translation. Of these ten died before the work was brought to completion, and four are now living to share with him in the glory of executing this great national undertaking. The Baboo offers his acknowledgments to the undermentioned gentlemen for valuable suggestions and other assistance while the work was in progress, viz., Pundit Eswar Chuder Vidyasagar, Pundit Gungadhar Turkobagish, Rajah Komul Krishna, Baboos Jotindra Mohun Tagore, Rajendralaul Mitter, Rajkrishna Banerjea, Pundit Dwarkanath Vidyabhusun, Editor of the Shomeprokash, Pundit Khetter Mohun Bhattacharjea, Editor of the Bhashur, Baboo Nobin Krishna Baneriea, late Editor of the Tuttobodhinee Puttrica and Baboo Denobundhoo Mitter, author of the Nil Durban drama &c. We believe 3,000 copies of each volume of the work were printed and they were all distributed gratis. Application for copies of the work came to him from distant parts of the country, while learned Pundits in person waited on the Baboo for the same. There was not a seat of learning in Bengal which did not welcome with delight each successive number as it issued from the press. Rajah Radhakant, that veteran scholar, and venerable patriarch of Indian Society on the issue of each volume, caused it to be read to him every evening as combining divine service with literary recreation. The literary merits of the translation are very high. The texts have been faithfully followed and gracefully rendered. The diction is in keeping with the stateliness of the subjects, and although different hands worked there is no discordance. All the volumes attest the touches of the practised hand of the Editor-in-chief, we mean the Baboo himself. The work has been very appropriately dedicated to her gracious Majesty the Queen.

When the history of the rise and progress of Bengallee literature will come to be written Baboo Kaliprossunno Sing will undoubtedly occupy a high place in the gallery of the literary characters of the present period. In the magnitude of the work which he has achieved he is only equalled by Rajah Radhakant Bahadoor, whose Sanscrit encyclopædia is a monument of his scholarship and literary labors. But one is in the yellow sear of life, while the other is in the full bloom of youth. But both have established an equally undying claim to the gratitude of the country. On the completion of the gigantic work of the Rajah, an expression of national feeling was conveyed to him, and is it not meet that a smilar honor should greet Baboo Kali Prossunno Sing for the successful accomplishment of the noblest design of his literary ambition?" \*

\* ৬ কৃষ্ণদাপ পালের ইন্সিত অন্ত্যারে কালীপ্রসন্ন সিংহকে কোনও প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল কি না, জানি না, কিন্তু 'মোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্মান্ধত পত্র হইতে বঙ্গীয় জনসাধারণের মনে তৎকালে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার স্কল্পই ছায়া পতিত হইয়াছে:—

"জোড়াসাঁকো নিবাসা প্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদন্ন ভারত পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত করিয়া এ দেশের যে কত দূর উপকার সাধন করিয়াছেন, এবং আপনার যে কিরপ অক্ষয় কীর্ত্তিস্ত নির্মাণ করিয়াছেন তাহা বলিবার নছে। ইহার জন্ম উহার অপরিষেয় অর্থবার ও অসন্তব শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বীকার ইইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকলই সফল ইইনাছে। অন্য ইহার একটা প্রমাণ সাধারণের পোচর করিতেছি। আমি এক জন সামান্ত বিষয়ী লোক। বিষয় কার্যা করিয়া যে আবার অবসরক্রমে জানালোচনা ও শান্তর্চনা করিলে আলোকিক আনন্দ লাভ হয়, ইহা আনার হয়োধ ছিল না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর মহাভারত দর্শন করিয়া কেমন হঠাও আনার মন আকৃষ্ট হইল; আমি তাহা যতই পাঠ করিতে লাগিলাম, ততই আমার ঔৎস্কা বাড়িতে লাগিল। ইহার উৎস্কৃত্ত ভাষা, ইহার

পণ্ডিত রামগতি স্থায়রত্ব বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানকালে প্রাঞ্চল
রামগতি স্থায়রত্ব ও সরল অনুবাদে কালীপ্রসন্ধ সিংহের
রমেশচক্র দত্তের মন্তব্য। মহাভারতই আদর্শর্রপে পরিগৃহীত ও
সমাদৃত হইয়া থাকে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺রমেশচক্র দত্ত
তাঁহার "Literature of Bengal" নামক স্থালিখিত গ্রস্থে
লিখিয়াছেনঃ—

সারগর্ভ উপদেশ ও ইছার মনোহর বিবিধ বিষয়ক বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আযার মনে নূতন নূতন আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। সমস্ত দিন বিষয় কার্য্যে ৰ্যাপত খাকিলেও যথন একট অবকাশ পাইতাম, তখনই পুরাণ সংগ্রহ পাঠে আমার চিত থাবিত হইত। এইরূপ অবকাশকাল সংগ্রহ করিয়া আমি মহাভারত আদ্যোপাল্প পাঠ করিয়াছি। একণে ইহা হইতে আমি যে অনেক উপকার ও আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহার জন্ম আনমার মন কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ হইতেছে। প্রত্যুপকার নিদর্শন স্বরূপ কালীপ্রসন্ন বাবুকে কিছু দিবার জন্ম আনার মন নিতান্ত অন্তির হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দিই এমত কিছুই আমার সম্ভবে না। যাহা হউক উপকৃত ব্যক্তির হৃদয় ক্ষৃতি কৃতজ্ঞত। মহৎ লোকদিগের অনাদরণীয় হয় না, অতএব আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত তাহাই তাঁহাকে উপহাঃ দিতেছি। এই প্রদক্ষে বিষয়ী লোকমাত্রেরই প্রতি আমার অভুরোধ এই যে, তাঁহারা প্রতিদিন বিষয় কার্য্য হইতে একটু একটু সময় বাঁচাইয়া এই পর্যোপাদের গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। যথন আমার ক্যায় ব্যক্তি পাঠের জন্ত অবকাশ করিয়া তাহাতে অসুরাগী হইয়াছে, এবং তাহা হ'ইতে রাশি রাশি জ্ঞানরত্র উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন আমা অপেক্ষা গুণবান ব্যক্তিগণ যে ইহা হইতে অধিকতর ফল লাভ কহিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই !

> ঐ্রীক্সভয়চরণ মিত্র। বাহির দিমকা।

>१३ रिक्माच, ১२१८ माल।

"The patriotic zemindar Kali Prasanna Sinha also wrote a satirical sketch on modern society called Hutum Pechar Naksha but he has done more lasting service to the cause of Bengali literature and modern progress by his meritorious translation of the Sanscrit Mahabharata into Bengali prose. The work had been translated into Bengali by the Pandits of the Maharaja of Burdwan some years before, but Kali Prasanna Singha's translation is simpler and more literal, and is more acceptable to the public. He employed a number of Pandits to make this translation and widely distributed the work, free of cost among those who took an interest in the ancient epic.

Kali Prasanna Sinha's *Mahabharata* and Hem Chandra Vidyaratna's *Ramayana* are the best prose translations of these epics in the Bengali language."

আমাদিগের বিশাস যে, এইরূপ ফুললিত ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট অসুবাদগ্রস্থ বন্ধভাষায় আর নাই এবং যতদিন বন্ধভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই এস্থের সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, ইহা লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নরনারীর নিরাশ হৃদয়ে আশা, শোকসন্তপ্ত চিত্তে শাস্তি ও সংশ্যাকুল মনে ভগ্বংপ্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ করিবে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## শেষ জাবন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কালাপ্রসন্মের স্থান।

১৮৬৬ খৃটাব্দে কালীপ্রসন্নের মহাভারতামুবাদ সম্পূর্ণ হয়।

ইহার পর কালীপ্রসন্ন চারি বৎসর কাল
পরলোকগনন। মাত্র জীবিত ছিলেন। অপরিমিত দান
ও সদমুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ
বলেন, একমাত্র মহাভারত-প্রকাশে ও বিতরণে, তাঁহার
ন্যুনাধিক আড়াই লক্ষ মূলা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার উড়িয়্মার
বিস্তৃত জমিদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি মূল্যবান
সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকজন আত্মীয় ও
বন্ধু কর্তৃক যথেষ্ট প্রতারিত হইয়া অবশেষে অধিকাংশ সম্পত্তি
হইতে বঞ্চিত হন। তিনি তাঁহার শেষ জীবন পূর্ণ শান্তিতে
যাপন করিতে পারেন নাই।

এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির অধ্যয়নই তাঁহার একমাত্র 'বঙ্গেশ-বিজয়'। শান্তি ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তিনি শেষাবস্থায় 'বঙ্গাধিপপরাজয়ের' বিষয় লইয়া 'বঙ্গেশ-বিজয়' নামে একথানি উপত্যাস গ্রন্থও রচনা করিতেছিলেন, ஃ

বালাবকু কালীপ্রসন্ন সিংহের নামে উৎস্ট বঙ্গাধিপ-পরাজয় নামক
স্প্রসিদ্ধ উপয়াসের রচয়িতা পুস্তকের ভূমিকায় লিয়িয়াছেন :—য়ছের নাম "বঙ্গেশ"

কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেবই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই দিবসে, ৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দে, বেলা তিন ঘটিকার সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আফ্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কালীপ্রসন্ন অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহধর্মিণী ৺বলাইচন্দ্র সিংহের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে দত্তক-রূপে গ্রহণ করেন। বিজয় বাবুই এক্ষণে কালীপ্রসন্নের চিরপ্রিয় "Hindoo Patriot" পত্রিকা পরিচালন করিতেছেন, এবং বিবিধ সদমুষ্ঠানে রত থাকিয়া কালীপ্রসন্নের মৃতি উজ্জ্বল রাথিয়াছেন।

বক্ষসাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্মের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে
বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে
কালীপ্রসন্মের হান। 'পুরাতন প্রসন্ধে' যথার্থই বলিয়াছেন ঃ
"পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে
পাই যে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে।"

"বিশ্বকোষ"-সম্পাদক লিখিয়াছেন ঃ—

"কালীপ্রসন্নের মহাভারত ও হতোম পাঁচাচা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। মহাভারতে যে অভাব

বিজয়' দিয়া মুদ্রান্ধনার্থে কাব্যপ্রকাশ ষ্মাধ্যক্ষ শ্রীমৃত জগমোহন তর্কালকার ডট্টাচার্য্য মহাশ্রের নিকট আমার বন্ধু ছারা পাঠাইলে শুনিলাম যে উজাভিধের শ্রীমৃত কালীপ্রসাম সিংহ মহোদরের রচিত একবানি গ্রন্থের হুই ফরমা ভট্টার্য্য যেন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, এ কারণ তর্কালকার মহাশ্রের তথা শ্রীমৃত্ত সিংক মহোদরের ও আমার মধ্যক্ত আগ্রীরের অভ্রোধে 'বঙ্কেশ বিজয়' নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নামে 'বক্লাধিপ পরাজ্য' নিলাম।"

মিটিয়াছে, তাহা অনস্ত মুখেও বলিয়া শেষ হয় না, হুতোমের কুপায় বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন শব্দ স্প্তি, বাঙ্গালা নাটকের বা উপন্থাসে কথোপকথনের ভাষার পরিবর্ত্তন, নৈসর্গিক বিষয়ের বর্ণনার প্রণালী সংস্কার হইয়াছে, আর হইয়াছে কতকগুলি মজলিদী ইয়ারকির স্তি। হুতোমই বাঙ্গালার প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তকাব্য।"

কলিকাতার ঐতিহাসিক, বঙ্গসাহিত্যের ভক্ত উপাসক রাজ। বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাতুর লিখিয়াছেনঃ—

"It is impossible to withhold high praise for the efforts of the late Baboo Kaliprasanna Singha of Jorasanko in the field of Bengali language and literature. It was at his instance and under his immediate supervision, the grand epic, the Mahabharat was translated into Bengali, Perhaps hardly any Bengali translation has yet appeared which can be compared to Kali Prasanna Singha's edition in point of faithfulness and purity and dignity of style. Such men as the late Pandit Iswar Chandra Vidvasagar and several other eminent Pandits and scholars looked after its proper translation and accuracy. It is difficult to estimate the never-to-be-forgotten services which this noble-spirited gentleman rendered to the Bengali language. Unfortunately the Bengali language is yet a sealed book to Western savants, otherwise it is certain that his labours would have met with due recognition. To serve the Bengali language in those days required an amount of patriotism and disinterested self-sacrifice which few are capable of. He is therefore entitled to the deep gratitude of his countrymen."

অর্থাৎ "বাঞ্চালা সাহিত্যক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো নিবাসী স্তপ্রসিদ্ধ ৺কালীপ্রসন্ধ গিংহ যে কাজ করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহারই যতে এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানাধীনে স্বপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য 'মহাভারত' বাঙ্গাল। গছে অনুদিত হয়। মহাভারতের আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলের প্রকৃত ভাব রক্ষায় এবং ভাষার বিশুদ্ধত। ও উচ্চতায় তাহাদের একখানিও কালীপ্রসন্ন সিংহের অসুবাদের সহিত তুলনীয় নহে। ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর ও অত্যান্ত বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ইহার যথোচিত অমুবাদ ও বিশুদ্ধতার তবাবধান করিয়াছিলেন। উদারসদ্য মহাতা। বাঙ্গালা ভাষায যে অপরিমেয় মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন তাহা কখনও বিশ্বত হইবার নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালাভাষা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট অভাপি অপরিজ্ঞাত নচেৎ তিনি যে এতদিন তাঁহার পরিশ্রমের অফুরূপ পুরস্কার লাভ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদানীস্কন কালে বান্ধালাভাষার সেবায় যে পরিমাণ স্বদেশাসুরাগ ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইত, তাহা অতি অল্ললোকেই প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এরপস্থলে তিনি যে তাঁহার স্বদেশীয়গণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র. তাহা কে অস্বীকার করিবে ?" \*

 <sup>৺</sup>সুবলচক্র মিত্রের অনুবাদ।

কেবল মহাভারতের অন্যবাদ ও 'ক্তোম পাঁচোর ন্রা'র জন্মই কালীপ্রসন্ন বঙ্গসাহিতার ইতি-পুষ্টিসাধনে কালীপ্রদল। হাসে উচ্চ স্থান অধিকৃত করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রের আর একটি বিভাগেও তাঁহার যথেষ্ট দাবী আছে। যে নাটকের দারা সহজে সাধারণ্যে লোকশিক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে নাটকের অভিনয় দ্বারা জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই নাটকের দ্বারা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্ম কালীপ্রসন্ন যে চেফ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহানে স্তবর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। কালী প্রসন্নের পূর্বের বাঙ্গালা ভাষায় উল্লেখযোগ্য নাটকের একাস্ত অভাব ছিল। ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডী' নাটক, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী' ও 'প্রেম' নাটক, রামগতি কবিরত্বের 'মহানাটক,' তারাচরণ সিক্লারের 'ভদ্রার্জ্জন', এমন কি, রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কলীন-কল-সর্ববন্ধ'ও অভিনয়ের জন্ম রচিত হয় কোনও কোনও গ্রন্থকার ইংরাজি নাটকের আদর্শে বাঙ্গালা নাটক লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ দেরপীয়রের The Merchant of Venice অবলম্বন করিয়া "ভান্মমতী-চিত্তবিলাস" নামে যে নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। বিদেশী নাটক আমাদের জাতীয় কচিমন্ত্রত নহে বলিয়া কালী প্রসন্ন বান্সালা সাহিত্যের মূল উৎস সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে প্রণীত হইলেই জাতীয় জীবনের সহিত সামঞ্জন্ম রক্ষা করিতে পারিবে। সেই জন্ম তি'ন সংস্কৃত নাটকের আদর্শে কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করেন, এবং তাঁহারই উৎসাহে রামনারায়ণ তর্করত্ম অভিনয়যোগ্য বিবিধ নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর আনমন করিয়া 'নাটুকে নারাণ' আখ্যা লাভ করেন। ১৮৫৯ খৃন্টাব্দে রেভারেণ্ড জেম্দ্ লঙ্ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহাতে এই সময়ের বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের অবস্থা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

"A taste for Dramatic Exhibitions has lately revived among the educated Hindus, who find that translations of the Ancient Hindu Dramas are better suited to Oriental taste than translations from the English plays. \* \* \* \* \* Foremost among the patrons of the Drama are Raja Pratap Chunder Singh and a young Zemindar Kali Prasanna Singh, who has translated from the Sanskrit and distributed at his own expense, the Malati Madhava, Vikrama Urvasi and Sabitri Satyaban."

ঘিতীয় পরিচ্ছেদে আমর। কালীপ্রসম্নের 'বিক্রমোর্ববী' ও
'মালতীমাধবের' সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান
'সাবিত্রী সভাবান।'
করিয়াছি। দিতীয় পরিচেছদ মুক্রিড
ইইবার পরে আমরা লঙ্ সাহেবের রিপোর্ট ইইতে জানিতে
পারিয়াছি যে, কালীপ্রসন্ন 'সাবিত্রী সভ্যবান' নামক একখানি

নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং বহু অন্তুসন্ধানের পর এই পুস্তুকথানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

'বিক্রেমোর্বনী ও 'মালতী মাধব' যেরূপ কালিদাস ও ভবভূতির চিরসমাদৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, 'সাবিত্রী সত্যবান' সেইরূপ কোনও সংস্কৃত কবির গ্রন্থাবলম্বনে রচিত নহে। মহাভারত হইতে আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসম স্বীয় প্রতিভাবলে এই গ্রন্থে অপূর্বব দৃশ্যপরম্পরা অন্ধিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেকগুলি তাল-মান-সন্ধৃত স্কুলর সন্ধীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এ স্থলে এই পুস্তুক হইতে ছুইটী ধর্ম্মন্ত্রীত উদ্তুত করিব।

(5)

বাগ মলার,—ভাল আড়াঠেকা ।
ভজরে অবোধ জীব সেই নিত্য সনাতনে।
কৃতান্ত করেতে মুক্ত হবে যাঁহার স্মরণে ॥
মায়াতে মোহিত হয়ে, আপন আপন কয়ে,
পরকাল মুক্তি পথ চিন্তা নাহি কর মনে,
সংসারের এই রীতি, ক্ষণমাত্র হবে স্থিতি,
অবশেষে কালগৃহে ফল পাবে কর্মগুণে ॥

( 2 )

রাগিণী খাধাজ, —তাল একতালা। এসে ভবের হাটে হরিনামটী কেউ ভুল না। মরণকালে হরি বিনে তরণ ভরি কেউ পাবে না। আমার আমার বল্চ বটে, আমার কেবল মুখে রটে,
সময় পোলে আমার বলা টান্ থাকে না।

যত দেখ ভালবাসা, সকল কেবল আশার আশা,
অলোকেরি ছারা প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না॥
জগত অসার সার, যশকীর্ত্তি সার তার,
শেষে সবে শবাকার, কেবল আগু পিছু আনাগোনা।
দেহ পিঞ্জরের প্রায়, ন'টি ছার খোলা তায়,
কবে পাখি উড়ে যায়, দিন ক্ষণ নাহি মানা॥
সোণার গাঁচা দূরে কেলে, আত্মা পাখি উড়ে গেলে,
আবার হাজার খাবার দিলে এমন পোষা পাখি আর পাবে না॥

'Hindoo Patriot,' 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি

সাময়িক সাহিত্যে সাময়িক পত্রের দারা কালীপ্রসন্ধ বাঙ্গালা

কালীপ্রসন। দেশের যে মহতুপকার সাধিত করিয়াছেন,
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের স্থযোগ্য

সম্পাদক রূপেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।
১৮৫৫ খৃন্টান্দে রেভারেও জেম্ন্ লঙ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা
সম্বন্ধে বাঙ্গালা গভর্পনেন্টের নিকটে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন,
তদ্ন্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৫৪ খৃন্টান্দে কালীপ্রসন্ধ
'সনবস্তভকরী' নামে একটা পত্রিকার প্রবর্তন করেন। উহার
মাসিক মূল্য চারি আনা মাত্র। ঐ পত্রিকাথানি আমাদের
নয়নগোচর হয় নাই, স্ত্তরাং এতৎসম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতুহল

নিবারণ করা এক্ষণে সম্ভব নহে। শুনিয়াছি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা ৮পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয় কর্তৃক এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত হইত।

কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন:---

"এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজের। স্থান্ববিস্তৃত পন্থা, স্থানির্ঘ দীর্ঘিকা ও তুর্গম তুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহু থাকিবে না। কত কত স্থাসমূদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং কেবল জ্ঞানচিক্থ স্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। প্রস্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভ্ত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।"

কালী প্রসন্ধ তাহার জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ যে গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলই তাঁহার সৎকীর্ত্তি রক্ষা করিবে।

সাহিত্যের স্থায় হিন্দুসঙ্গীতবিস্থার উন্নতিবিধানেও
সঙ্গীতাম্বন্ধ। কালীপ্রসন্মের বিশেষ চেন্টা ছিল।
বিজ্ঞাৎসাহিনী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতেই
কাহার প্রকৃষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়। ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২য়
বর্ষের 'পুণো' 'তাম্বৃক্ ও ৺কালীপ্রসন্ম সিংহ' নামক প্রবন্ধে
কালীপ্রসন্ধের সঙ্গীতামুরাগের স্থন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।
কালীপ্রসন্ধ স্বয়ং তাম্বৃক্ত নামক কলাবতী বীণার একরূপ কাগজের
তুষী নির্ম্মাণ করিবার জন্ম চেন্টা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশান্তবিদ্

হিতেন্দ্রনাথ নিথিয়াছেন,—তাঁহার এই চেফার জন্ম সমস্ত সঙ্গীতসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ: "মহাভারতের জন্ম তিনি সমস্ত সাহিত্যজগতে যেমন ধন্মবাদের পাত্র সেইরূপ কলাবতী বীণা তামুরার কাগজের তৃম্বের জন্ম কলাবত জগতে তিনি ধন্মার্হ। এই চেফা তাঁহার সাঙ্গীতিক উন্নতির চেফার পরিচায়ক।" এই প্রবন্ধপাঠে আরও জানা যায় যে, "৺ কালী সিংহ মহাশয়ের প্রাসাদসম বাড়ীতে সঙ্গীতের উন্নতির জন্ম সন্ধাতচর্চার জন্ম এবং তঙ্জনিত আনন্দলাভের জন্ম একটা সঙ্গীতসমাজ নামে বুহতী সভা স্থাপিত হয়।"

আমরা পূর্বেবই বলিয়াছি যে, কালীপ্রসমের মহন্ত ও
গোরব কেবলমাত্র সাহিত্যপ্রেমের উপর
প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা উচ্চতর স্বদেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দেশের মঙ্গলকর সর্বব্রপ্রকার
সদমুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন। বিভাসাগর মহাশরের বিধবা-বিবাহ
প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজসংক্ষারবিষয়ক
আন্দোলনে কালীপ্রসমের যথেই সহামুভূতির পরিচয় পাওয়া
বায়।
ক্ষ কিন্তু তিনি সমাজসংক্ষারবিষয়ে উদারনীতির পক্ষপাতী
হইলেও, জাতীয়তা-বিসর্জ্জনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

মুগলদেতুনিবাসী কালীপ্রসম্ন সিংহ সংবাদপত্তে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন,
যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোধিক
 প্রদান করিব।—সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৬ খুষ্টান্দ, ২৭শে নভেম্বর।

ভিনি প্রতীচ্যজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াও প্রাচ্যভাবসংরক্ষণে অত্যন্ত যতুশীল ছিলেন। ভিনি সকল বিষয়ে প্রাচ্য আদর্শের অনুসরণ করিতেন। প্রথম ইংরাজিশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ সর্ববিষয়ে ইংরাজের অনুকরণে চেষ্টিত ছিলেন। কালীপ্রসন্ত অনুকরণ করিতেন, কিন্তু বিদেশীর নহে—সমাজের আদর্শহানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের। প্রকাশ্য সভাশ্বলে তিনি দেশীয় পরিচছদাদি পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে ভালবাসিতেন। দেশের কৃষিশিল্প প্রভৃতির উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ডেভিড্ হেয়ার সাংবৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত তাঁহার কৃষিবিষয়ক একটা প্রবন্ধের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত ইইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিডন সাহেবের চেফটায় যে কৃষিপ্রদর্শনী হইয়াছিল, কালীপ্রসন্ধ তাহার একজন প্রধান উছোগী ছিলেন।

কালীপ্রসমের অমায়িকতা, সরলতা, পরিহাস-রসিকতা

ও বিনয়নত্র আচরণে বিমুগ্ধ হইয়া

অনেকেই তাঁহার সহিত বন্ধুত্বপ্রেমে

আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বন্ধুব্র্গের নামোল্লেখ
করাও এ স্থলেও অসম্ভব। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত্ই

কালীপ্রসন্ধ সমভাবে আলাপ করিতেন। কালীপ্রসন্ধের বন্ধু-প্রেম আদর্শস্থানীয়। তিনি কপটবন্ধু ও 'বিষকুন্ত পয়োমুখ' আত্মীয়বর্গকে চিনিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জানিয়াও বন্ধপ্রেম অক্ষন্ধ রাখিবার জন্ম তাঁহাদিগের উপর বিশাসন্থাপন

করিতেন। এই জন্ম তাঁহাকে অদূরদর্শী অপরিণামদর্শী প্রভৃতি

বিশেষণে বিশেষিত করা হইত। কিন্তু তাঁহার বন্ধুপ্রেমের গভারতা এত অধিক ছিল যে, কালীপ্রসন্ন এই সকল মন্তব্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

কালীপ্রসন্ধ দাতা ছিলেন। এখনও আমাদিগের মধ্যে অনেক দাতা আছেন, কিন্তু অনেকেরই দান নিকাম নহে। কালাপ্রসন্ধের দান সর্বব্রই সাধিক দান। ১৮৬৬ থ্রীফীব্দের ছর্ভিক্লের সময় তিনি মুক্তহন্তে দান করিয়াছিলেন, এবং 'মনুয়ের প্রকৃত মহন্ত কোথায়' শীর্ষক একটা প্রস্তাব মুদ্রিত ও বিতরিত করিয়া দেশবাসিগণকে ছর্ভিক্লদমনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

শীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে নিখিয়াছেন ঃ—

"একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব চুর্ভিক্ষ হয়। সেই চুর্ভিক্ষ
উপলক্ষে আদি ব্রাক্ষসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায়
পিতৃদেব বেদী হইতে যেরপে মর্ম্মস্পর্দী বক্তৃতা করেন তাহা
আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি
মুগ্ন ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, য়াহার কাছে যাহা কিছু ছিল,
তৎক্ষণাৎ সে চুর্ভিক্ষের সাহায়ার্থ দান করিল। কেহ আকুল
হইতে আংটী খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়িও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল।
আমার স্মরণ হয়, ৺কালীপ্রসন্ধ সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয়
বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।"

\*\*

 <sup>\* «</sup>বাদী ১৩১৮ মাখ—'পিত্রের সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' নামক প্রবন্ধ

ক্রীব্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কালীপ্রসন্নের বিবিধ সদ্গুণরাজির সম্পূর্ণ পরিচয়-প্রদান অসম্ভব। যে সকল সদ্গুণে তিনি অল্পকালের মধ্যেই দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আরুক্ট করিয়া চিরম্মারণীয় হইয়াছেন, যে সকল সৎকার্য্যে তিনি যৌবনকালেই চিরম্মায়ী কীর্ত্তি ও যশঃ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা চিরদিন বন্ধবাসীকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিবে।

কালীপ্রসম্বের স্বর্গারোহণের পর 'সোমপ্রকাশে' একজন লেখক লিখিয়াছিলেন :—

কালীপ্রসমের মৃত্যুর পর কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় 'বঙ্গভ্ষণ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন :—

"ব্যাস বিরচিত মহাভারত পুরাণ,

এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহার ?
জলধি-গরভ সম গরভ যাহার
রতন-নিকরে ভরা, যাহার সমান
পোরাণিক ইতিহাস তুর্লভ ভুবনে;
অমুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে

বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গজনগণে
বিনামূল্যে; তব নাম রহিল ভারতে।
বদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এহেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ; দোষাকরে যেমতি সুধার
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জল হয়ে
বালার্ক-বিভার সম এ বঙ্গ-নিলয়ে।"

এই কবিতার শেষভাগে কালীপ্রসন্নের চরিত্র-দোষের উল্লেখ আছে। কালীপ্রসন্নের শেষজীবন নিক্ষলঙ্ক ছিল না। জগতে নিক্ষলঙ্ক ব্যক্তি কয়জন আছেন ? কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা নিস্প্রয়োজন মনে করি। তাঁহার উদারতা, মহত্ব ও সদ্গুণসমূহ এই দোষকে সম্পূর্ণরূপে আর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। যদি কেহ এই সকল বিষয়ের আলোচনাকরেন তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, যে স্বদেশপ্রেম, সাহিত্যপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রাণতা এই সকল দোষ অতিক্রেম করিয়া কালীপ্রসন্নের চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল তাহার মূল্য কত অধিক। কৃষ্ণদাস পাল সত্যই লিখিয়াছেন :—

"But beneath the troubled waters of youth there was a silvery current of geniality, generosity, good-fellowship and highmindedness, which few could behold without admiring. With all his faults Kaliprasunno was a brilliant character and we cannot adequately express our regret that a career begun under such glowing promises should have come to such an abrupt and unfortunate close."

আজ কাল-সাগর-প্রবাহে কালাপ্রসম্বের মানবস্থলত

তুর্ববলতার ক্ষীণ কলঙ্ক-রেথা বিলীন

হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার মূর্ত্তি

মূর্ত্ত স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, সাহিত্য-প্রীতি, ও স্বধর্মমিষ্ঠা রূপে
প্রতিভাত হইতেছে। বঙ্গবাসিগণ! এই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া
স্কদর্যকে নৃতনভাবে অনুপ্রাণিত করুন। আপনাদের প্রাণে নৃতন
শক্তির সঞ্চার করুন। কালীপ্রসম্বের অবিনশ্বর আত্মা আজিও
আপনাদিগের নিমিত্ত জগদীশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন,
অবহিত হইয়া প্রবণ করুন :—

"দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ববক অবিনশ্বর সংকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসোরভে ভূমগুল পরিপূরিত হউক। বিভার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়-নিহিত মোহাক্ষকার দূর করুক। দার্যকালমলিনা ভারতবর্ষের সোভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার আয় হৃদ্দি হউক। সহৃদয় সাধুজনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্য-রসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এরং শত শত অফুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ববক ভাষাদেবীকে অমুপম অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করতঃ অমরতা লাভ করুন।"

কালীপ্রসন্নের দেশবাসিগণ । কালীপ্রসন্নের স্বদেশপ্রেম ও উৎসাহের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার প্রার্থনা সফল করিতে যত্নবান্ হউন।



পরিশিষ্ট।

## মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্ষরণার্থ কোন বিশেষ চিহু স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের নিকট নিবেদন।\*

-

বন্ধবাসিগণ ! আবাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের এক-জন পরম প্রিয়চিকীর্যু বান্ধব ইহলোক হইতে অবস্তত হইয়ার্ছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়ার্ছেন, দ্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান চুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিভাসাগরও ভত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিজ্ঞাহ সময়ে কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিগুণে জলধিজলমগ্রোম্মুখ বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সয়য় তাঁহার লেখনী নিরীহ বন্ধবাসিবর্গের অমুকূলে চালিত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বন্ধদেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। যখন বিজ্ঞাহসময়ে হৃতস্ক্রম্ম, বিগতবান্ধব,

বৈরনির্যাতনাক্রান্তচিত্ত ইংলগুীয়ের। নির্বোধ সিপাহিদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগকেও কলক্ষিত করিতে সমূহ চেফা করিয়াছিল; ষখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের আর অন্য গতি ছিল না; তখন কেবল একমাত্র তিনিই অগ্রসর হইয়া আমাদিগের চিরপরিচিত সম্মান রক্ষা করেন; সেই বীভৎস সময় আজিও স্মারণ হইলে পাষাণহাদয়ও কম্পিত হয়।

তথন ধনমত্ত ধনিগণ দান্তিকতা পরিহারপূর্বক সম্পদস্থলন্ড স্থথভোগে বিরত হইয়া অন্তঃপুরে নিজ গৃহিণীর অঞ্চলদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন! সেই ভয়ানক চুর্ব্বিপাকে তিনি ভিন্ন আর কেহই অগ্রসর হন নাই।

তিনি যে শুদ্ধ বিজ্ঞাহে আমাদিগকে রক্ষা ক্রিয়াছেন এমত নহে। ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যথন পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক ইফ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরে চার্চার প্রদন্ত হয়, সে সময় ভারতবর্ষীয়েরা কোম্পানির রাজ্যশাসন বিপক্ষে পার্লিয়ামেন্টে আবেদন করেন, ঐ আবেদন পত্র তৎকর্তৃক প্রস্তুত হয়, উহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এবং ঐ প্রস্তাবে তাঁহার এতদূর গুণগরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলগুয় কর্তৃপক্ষেরা মুক্তকঠে ঐ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন;—তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন; সেবারে এই নিয়মে পুনর্ববার চার্টার প্রদন্ত হইল যে, ইফ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্চিৎমাত্র দোষ দেখিলেই কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের হস্ত হতৈে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ১৮৫৫ সালে

লর্ড ডেলহাউসি লাক্ষে গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ করিলে, তিনি ভিন্ন সকল সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল। তিনি অতি যথার্থ যুক্তির সহিত ডেলহাউসির অন্তায় মতের সমালোচন করিয়াছিলেন। এমন কি, তৎসময়ে তিনি তদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকটন করেন: ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়দিগেরও তাহাতে লঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, যদি লক্ষ্ণে প্রদেশ শুদ্ধ অবিচার দোযে ইংলিস অধিকারভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইইারাই যে স্থবিচার দারা প্রজা রঞ্জন করিতেছেন তাহার প্রমাণ কি। পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বক্তকাল পরম্পরায় এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে এবং তাহাই স্বভাবসিদ্ধ যে, দেশের কতক অংশ রাজার পরম মিত্র আর কতক গুলিন বিলক্ষণ বিপক্ষ স্থুতরাং যদি ইংরাজদিগের বলবান বিপক্ষ নিকটে থাকিত তাহা ২ইলে ইহাদিগকেই অবিচারক বলিয়া ভারত সামাজ্য হস্তগত করিয়া লইত। প্রতিবাসী নিজ পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিলে যদি প্রতিবাসিবর্গের তাহারে শাসন করিবার নিয়ম থাকে : যদি ধনবান্ প্রতিবাসী নিজ ধনের ব্যবহার উত্তমরূপে না করিলে তদপেক্ষা বলবান প্রতিবাসীর তাঁহার সমুদায় ধন গ্রহণ করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে লাক্ষে রাজ্য অবিচারদোবে আত্মসাৎ করা অবিধেয় হয় নাই। এতদিনে সাধারণে একটি নৃতন নিয়ম সংস্থাপিত হইল; যদি কাহারও বিবিধ ফলসম্পন্ন একটি মনোহর উত্তান থাকে, যদি তাহার অধিকারী উহার উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহা

হইলে তিনি ঐ উভানে বঞ্চিত হইবেন। \* \* \*

১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ও কোটা লোক স্বাধীন প্রায় হইয়াছে। জমিদার দিগের প্রজাগণের উপর আর তাদৃশ প্রভুত্ব নাই; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্ত বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবস্প্রকার বছবিধ অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ সম্প্রদায় ইংরাজদিগের পরামর্শে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে কতবার কত প্রকার ভয়ানক রাজবিধির পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অতীব সাবধানে প্রার্থিত বিধির সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। রাজদ্বারে বাঙ্গালিগণ তাঁহাদ্বারা যত উপকার লাভ করিয়াছেন, চিরজীবন বিনিময়েও তাহা পরিশোধা নহে।

বন্ধবাদিগণ ! ভোমাদিগের দেই মহোপকারী বান্ধব এক্ষণে বিগতজীবিত হইয়াছেন, আর তিনি ভোমাদিগের উপকার সাধনে সমৃত্যত হইতে সমর্থ হইবেন না, আর তাঁহার লেখনী জন্মভূমির হিতসাধনে প্রধাবিত হইবেক না; এক্ষণে আর তিনি নাই! প্রিয় আত্মীয়বিরহে আপনারা যতদূর দুঃখভারপ্রস্ত হন, প্রিয়তমা সহধর্মিণীবিরহে আপনারা যতদূর সন্তাণিত হইয়

থাকেন, প্রার্থনার প্রত্যাশাস্ত্ররূপ সংসারসোপানে পদার্পণােছত একমাত্র প্রিয়সন্তান বিয়াগে যতদূর হৃঃখ প্রাপ্ত হইবেন; হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আপনাদিগের ততােধিক হৃঃখ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ! ঋণভারগ্রস্ত হতভাগ্য বিণক যদি সর্ববস্থ বিনিময়ে বাণিজ্যদ্রব্য সহিত অর্ণবিপােতমধ্যে জলধিজলে ময় হয়, যদি বহু পরিবার সম্পন্ন গৃহীর ভরণ-পােষণের একমাত্র উপায়র্তি বিহান হয়, তাহা হইলে তাহারা যত ক্ষতি স্বীকার না করে, বাঙ্গালি-সমাজ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি স্বীকার করিবেন! তিনি বাঙ্গালি-সমাজের অলকার ছিলেন; বঙ্গদেশ তাঁহা হইতে যত প্রত্যাশা করিতেন, সিপাহিরক্ষত ঐশ্ব্যামত্ত ধনিঘারে তত প্রত্যাশা করেন নাই! তিনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ স্থকোমল বনলতার স্থবর্ণপুষ্পা স্বরূপে বাঙ্গালি-সমাজের শোভাসম্পাদন করিয়াছিলেন।

আজিও সে তুর্নিমিত সমূহরূপে রহিত হয় নাই; এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্গ নীলকর হৃতসম্পত্তি হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত স্থসংসার পরিহারপূর্বক দীনবেশে ভ্রমণ করিতেছে;—ভয়ানক আত্মহত্যা,—য়্বণাবহ বলাৎকার আজিও রহিত হয় নাই; কিন্তু তির্নিবারণের সোপান কে আবিক্ষৃত করিল ? কেবল সেই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র লেখনী গুণে সদয়হৃদয় রাজপুরুষেরা করুণ রসপরবশ হইয়া নীলকর্মিদেগের ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ কমিটি নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্বক তত্ত্বামুসন্ধানে কত অত্যাচার তোমাদিগের শ্রমতিগাচর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

কেবল তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি গুণে কত অচতুরা গৃহস্থবালা সতীত্বস্করূপ বিমল স্থখানুভোগে সমর্থা হইয়াছে।

হায়! পাষাণ হৃদয়েও যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া

তুক্তহ; বিজ্ঞান বিহীন পশুচকে যাহাও হুণাকর বিবেচিত হয়;

এই \* \* \* এমনি অপার মহিমা যে, অনায়াসে
সরল হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া থাকেন!!!

হা! নীলহলক্ষিত প্রজাগণ! তোমরা যাঁহার একমাত্র অধ্যবসায় ও যত্নে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ; যিনি তোমাদিগের বরদ দেবতার হ্যায় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন, নিজব্যয়ে তোমাদিগের হিতসাধন করিয়াছেন; সেই সদয়হৃদ্দর গুণনিধান আর জীবিত নাই, তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে তোমরা প্রার্থনাধিক ফললাভে কৃতার্থ হইতে পারিতে; কিন্তু তিনি যে প্রকার স্কুদ্দ সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতারে তাঁহার গুণে বন্ধ থাকিতে হইবে।

নিজকৃত কর্ম্মনারা গৌরব লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; স্বকীয় সৎকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই তৎকৃত উপকাররাশি আজিও অনেকের অবিদিত রহিয়াছে, নতুবা তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর যত উপকার সাধন করিয়াছেন, এতদিন কোন বঙ্গপুত্র দ্বারা তাহা সাধিত হয় নাই। তিনি ১২৩১ সালে কুলীন আক্ষাবংশে জন্মগ্রহণকরিয়া নিজ ৩৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাতবর্ষ সময়মধ্যে বঙ্গদেশের সমূহ শ্রীকৃত্তিক বরেন।

গোরব গ্রহণ, রাজ্বারে সম্মান বা স্বদেশীয়ের নিকট স্তপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। জন্মভূমির হিতামুষ্ঠানে কায়মনোবাক্য ও জীবন পর্য্যস্ত সংকল্প করিয়াছিলেন: বাঙ্গালি সমাজে এবস্প্রকার লোক কয় জন জন্মিয়াছে 
 থিনি যে পরিমাণে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি প্রায় সকলেরই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি: স্ততরাং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃসত্ত্বে ভারতবর্ষের শ্রী সাধনে উল্লভ হইয়াছিলেন; কোন মহাত্মা সে প্রকার মন প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে জানিত না, হরিশ্চন্দ্র বাবু হিন্দু পেটি য়ট্ সম্পাদন করেন; এবং তৎ-কর্ত্তক বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি! তাঁহারে কখন নিজ মুখে ও তাহা স্বীকার করিতে শ্রবণ করা যায় নাই। यদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এতদিন আমাদের তুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না শুগাল কুকুর ও আমাদিগের তুঃখাংশ গ্রহণে সম্মত হইত না, আমরা এতদিনে আফ্রিকার ক্রীত দাসাপেক্ষায় সমধিক দুঃখনীরে নিমগ্র হইতাম।

পূর্বের রাজশাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাহার সমালোচনা করা এবং কি প্রকার নিয়নে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্রীরৃদ্ধি হইবে তাহার সন্থপায় নির্দ্দেশ করা রীতি বাঙ্গালিদিগের নিকট নিতাস্ত অপরিচিত ছিল; কোন বাঞ্গালিই সাহস করিয়া রাজবিধি বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং নির্দ্দিউ নিয়নের সংশোধনার্থ

সত্নপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাক্সালিদিগের উন্নতি সাধনে যতুবান হইয়াছিলেন, তিনি যে সমস্ত সতুপায় নির্দ্ধারণ করিতেন, কি ব্যবস্থাপক সমাজ কি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তপক্ষ তাহা সাদরে গ্রাহ্ম করিয়াছেন। শ্বেতপুঞ্জক ইয়ংবেক্সলদিগের যে প্রকার অপার মহিমা কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বাবুর তৎসহবাস সত্তেও তাহাদিগের অমুসরণ করেন নাই। তিনি সাহেবদিগের একদিনের জন্ম তোষামোদ করেন নাই। পরনিন্দা, হিংসা, অযথা কথা ও পরানিষ্ট চেফা তাঁহারে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশীয় প্রাতৃবর্গের উন্নতি দেখিলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেন: স্বদেশীয়বর্গের জঃখ দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইত। যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালীরা রাজাশাসন ভারের অংশ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় সাধীন তন্ত্রভুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার চিরপ্রার্থিত অভিলাষ ছিল ; তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্বেব ব্রান্মণেরা বিভাবলে অবশিষ্ট সাধারণ সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিতেন: অপর সমাজস্থ মমুস্থাগণ ষেমন ব্রাহ্মণের অধীন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই যে প্রকারে সামাত্ত সমাজের শাসন করিতেন: সেইরূপ জমিদারবর্গে প্রজাগণের উপর কর্তত্ত্ব করেন। প্রজাগণ তাঁহার মতেই মত প্রদান করে এবং সকলে তাঁহারেই একমাত্র প্রিয়চিকীযু জ্ঞানে তাহার উপর আপনাদিগের সমুদায় প্রিয় কার্য্যের ভারার্পণ করত নিশ্চিন্ত হয় : জমিদার সরল হৃদয়ে পক্ষপাত রহিত হইয়া নিয়ত তদধীনম্ব প্রজাবর্গের শুভামুধ্যান

করেন। তাহা হইলে ক্রমে ভারতবাসীরা ইংল্পের প্রস্লাগণের যায় স্বাধীনতাম্ব্রখ ভোগে সমর্থ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে. মগ বা চিনারা ভারতবর্ধ জয় করত ইংরাক্সদিগকে নির্ববাসিত করিয়া দিলে আমরা স্থা হইব, অথবা বাঙ্গালিরা যুদ্ধে ইংরাজ-দিগকে পরাজিত করিলেই স্বাধীন হইব। স্বাধীনতা যে কি এবং তজ্জনিত স্তথ কি প্রকারে সম্ভোগার্হ তাহা হরিশ বাবুই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। যদি ক্রেমে কর্ত্তপক্ষ ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত বিবেচনায় রাজ্যশাসনে অংশ প্রদান করেন, যদি আমরা পার্লিয়ামেন্টে আপনাপন জন্মভূমির হিতবাসনার পরামর্শে রভ হই, তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচিত হইলাম। হায়! যিনি এই সমূহ মঙ্গলময় উপায় উদ্ভাবন করেন, একণে সেই গুণ্নিধান, হতভাগ্য বন্ধবাসীর অদুষ্টদোষেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন: এক্ষণে তৎকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম। যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোমে বা গ্রীসে, এথেন্সে অথবা ইঞ্জিপ্টে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আজি তাঁহার মৃত্যুতে সংসার শোকচিত্নে অঙ্কিত হইত। প্রশস্ত প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও স্লবিস্তৃত মণ্ডপ সমূহ তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইত, প্রকাশ্যস্থলে তাঁহার গুণগরিমা অনিয়ত সঙ্গীত হইত; তিনি জীবিতাবস্থায় পিতৃত্ব্য সম্মান পাইতেন ও দেহাবসানে দেবতার স্থায় পূজিত হইতেন; কিন্তু যে দেশে উপকার স্বীকার করা স্থদূরপরাহত, হুর্ভাগ্যক্রমে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণ। এইবার তোমাদিগকে সম্বোধনে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি: তোমাদিগের সহৃদয় বান্ধব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন: এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহু স্থাপন করণ জন্ম তোমানিগের সাধ্যামুসারে সাহায্য করা উচিত। সামাত্য পৌত্তলিকদিগের তায় তোমাদিগের সংসারের অধিক অর্থ বায় হয় না: তোমরা শুদ্ধ ঈশবের প্রীতির উদ্দেশে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক: পৌত্তলিক কর্ম্মকাণ্ডের সংস্রব রাথ না, স্তুতরাং দেবপুজক উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর সংসার অতি স্থলভে নির্ববাহ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এতাদুশ অসদুশ সৎসঙ্কল্লে তোমাদিগকেই বিশেষ সাহায্য করিতে হয়, বলিতে গেলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একজন প্রকৃত আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার যত্নেই—তাঁহার পরিশ্রমেই ভবানীপুরে ব্রাক্ষ ধর্ম্ম নীত ও উপাসনার্থ সমাজ মন্দির নির্মিত হয়—তাঁহার স্বদেশহিতচিকীর্ঘা-গুণে সাধারণে যে পরিমাণে কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তোমা-দিগের তদপেক্ষা শতগুণে শোক প্রকাশ করা বিধেয়।

প্রিয়চিকীর্র স্মরণ চিহ্ন স্থাপন করিলে পৌত্তলিক ধর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করা হয়, বোধ করি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে এরূপ লিখিবে না।

এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালর্দ্ধ বনিতার প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য; যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিভাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় হয় তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্যামত্ত ধনিগণ! একবার স্বদৈশের বর্ত্তমান চরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপতি মতাপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশৃত্বল হয়—তোমাদিগের ঐশগ্যমন্ততায় বঙ্গদেশের তদক্তরূপ ভূদিশা ঘটিতেছে। সাধারণহিতকরী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যান্ত্রসারে সাহায্য না করিবে যদি তোমরা শ্রেষ্ঠিত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া তুরবর্ত্তা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের স্থুখ সোভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণ হিতকার্য্যে বায় কর আমার এক্লপ প্রার্থনা নহে, যদি তোমাদিগের স্মরণমাত্র থাকে যে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা,— সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঞ্চলময় কার্য্যে বায় না করা: ঈশবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে--তাহা হইলে বিজ্ঞানবিহীন বন্য মকুটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি: তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক। যদি তোমরা বিশ্রাম স্থপশয্যায় শয়িত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা বিষয়ে চিস্তা কর, যদি তোমরা একদিনের জন্মও ভাবিয়া দেখ যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া এড অতুল ধনের অধিপতি হইয়া জন্মভূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কয়জন অনাথ ভোমাদের সাহায্যে বিভাশিক্ষা করিয়া মৃত্যু নামে পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছে ? কয়জন বিধবা ভোমাদের উদ্বোগে পুনর্বার পতি প্রাপ্তে বিবিধ চুক্বতি হইতে

মুক্ত হইরাছে ? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কোন বিখ্যাত ধনি কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে ? তোমরা মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, পুত্র কন্মার বিবাহ সময়ে ধন ব্যয় করিয়া থাক, সে কেবল প্রশংসা লাভের একমাত্র উপায়, তাহাতে তোমাদের লাঙ্গুল আর ফুলিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্ম-বিশ্বৃত হও, তোমাদিগের আত্ম-বিশ্বৃতি সামান্য লোকদিগের যাতনার কারণ মাত্র।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হত্তমানের স্থায় অমর কখনই মরিবে না —চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়—বাগানে স্থাথে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিবৃত হওয়া, তাহার, শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্থের কার্য্য : স্বতরাং এ বিষয়ে তোমা-দিগের অপেকা নীলকার্যোর প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে-কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারদে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোণা-গাজীর থোঁড়া ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ হ'ইত বা পাগলা ছিরুর সপিগুন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না: আজ আস্তাবল বা হোটেলকক্ষক কোন ফিরিক্সী মরিলে সাধ্যমতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অস্তরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতবা পদার্থে তণ হইতেও নিকৃষ্ট। একণে উপসংছার সময়ে বঙ্গদেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই. যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্ধারা অনেক বিষয়ে ভোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলৈ সানশোধিত মণির স্থায় মেঘতাক্ত দিন-

করের স্থায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের স্থায় বাঙ্গালী সমাঞ্চ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার চিরম্মরণীয় কর।

নীলকরহাতসর্ববন্ধ বন্ধদেশীয় প্রজাগণ আমি বন্ধদেশীয় কি ধনবান্ কি গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দি. দেখিও কুষকের কোমল হৃদয়ে যেন অক্তজ্ঞতা স্পর্শ করিতে না পারে। যে মহাত্মা তোমাদিগের জীবন প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে তোমরা যমযাতনাপেক্স গুরুতর ক্লেশে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ: স্কুদ্ধ যাহার একমাত্র যত্নে ভোমাদিগের সর্ববন্ধ রক্ষিত হইয়াছে: সতীগণে সতীহ রকায় সমর্থ হইয়াছে: অকাল মৃত্যু, উল্লয়েন প্রাণনাশ গ্রামদাহ রহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যেরূপ ভাগ্য-দেবতা সহায়েও তোমাদিগের যে চুরবন্থার অপনোদন না হইত, একা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে, স্কুতরাং ভাঁহারে— অভীষ্ট দেবতার সায় পিতার সায় ও প্রাণদাতার স্থায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমার আর অধিক বলা প্রয়োজনাভাব যদি তোমরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কৃত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও, তাহা হইলে তোমরা কি বলিয়া মুখ দেখাইবে বলিতে পারি না এবং পরিণামে ভোমাদের যে কি চুর্দ্দশা হইবে তাহারও সারস্বতাশ্রম, ১৭৮২ শকাবদা। ইয়তা করা যায় না।

ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে নিম্নলিখিত মহাশয়ের। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন জন্ম ধন সংগ্রহার্থ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

```
রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাতুর।
           রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদ্রর।
           রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর।
           রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাতুর।
           রমাপ্রসাদ রায় বাহাতুর।
শ্রীয়ক্ত বাব যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
           রামগোপাল ঘোষ।
           রমানাথ ঠাকুর।
           যাদবকুষ্ণ সিংহ।
           কালীপ্রসন্ন সিংহ।
           রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
           পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিছাসাগর।
           দিগম্বর মিত্র।
           তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
           জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
           কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।
           পাারীচাঁদ মিত্র।
           কিশোরীচাঁদ মিত্র।
           মৌলৰী আবচল লভীব।
           চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
           ক্ষেত্রমোহন চটোপাধ্যায়।
           গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
           কুষ্ণদাস পাল।
```

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

## কালীপ্রদন্ধ সিংহ সম্পাদিত 'পরিদর্শক'-সম্বন্ধে দারকানাথ বিজ্ঞাভূষণের অভিমত।

জীবনচরিতের ৬৩ পৃষ্ঠার কালীপ্রদন্ধ দিংহ সম্পাদিত
'পরিদর্শক' সম্বন্ধে তুই একটি কথা লিখিত হইরাছে। সন ১২৬৯
সালের ১০ই অগ্রহারণ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সম্পাদক
দ্বারকানাথ বিত্তাভূষণ মহাশর 'পরিদর্শক'-সম্বন্ধে যে অভিপ্রায়
প্রকটন করেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম নিম্নে তাহা উদ্ধৃত
হইলঃ—

### পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবরর্দ্ধি।

এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ ঘূটীই আমাদিগের আনন্দের হেতৃ হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিকপত্র। পাঠকগণ দৈনিকপত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এতদিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন ইহার বৃদ্ধি ইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত

হইবে। দ্বিতীয় আহলাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্লে তাঁহার সবিশেষ অমুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যুনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বুহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্প ব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কুপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থাও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েকখানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ববক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরো-চ্ছিফ্ট-গ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন, এই আমাদিগের বিশেষ অন্যুরোধ। প্রথম দিবসের পরিদর্শকের প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম \* সম্পাদক সেইটী স্মারণ করিয়া কার্য্য করেন, এই আমাদিগের বাসনা। তাহা হইলে কেবল আমরা পরিতোষ লাভ করিব এরূপ নয়, বঙ্গদেশের মুখও উজ্জ্বল হইবে।

"অস্মদেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদ পত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন,

প্রস্তাবটী কালীপ্রসম্লের স্বর্গিত বলিয়া বোধ হয়।—গ্রন্থকার।

তাঁহাদিগকে সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে. কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ উৎফুক্য নিবৃত্তি হয়। ইংবাজী পত্র না পাইলেও তাঁহাদিগের বাঙ্গাল। পত্র পাঠ করিতে ভক্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অধিকাংশই অসার ও অকর্ম্মণ্য, কেছ কেহ ইংরাজী পত্র হইতে এক মাসের পুরাতন সংবাদ অমুবাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া থাকেন, কোন কোন বাকালা সংবাদ-পত্র কোন একখানি ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সম্পাদক হিতৈষিত। বিশ্বত হইয়া কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনেই ব্যাপ্ত আছেন। ইংরাজী পত্রের মুখপ্রেক্ষী নহে এরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রই নাই। বিশেষতঃ ইংরাজী পত্রের যতদূর সংবাদ সংগ্রহ ও যতদূর স্থবিধা হয়, বাঙ্গালা পত্রের ততদূর সংবাদ সংগ্রহ ও স্থবিধা হইবার উপায় নাই, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তিই উক্ত কারণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠে তাদৃশ আন্থা প্রদর্শন করেন না। कन्छः देश छाँशास्त्र मन्त्र्र्भ खम, कात्रम वाकानिमिरगत तीछि-নীতি, আচার-ন্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত দূবণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয়ত আমরা দেশ ও অবস্থা ভেদে ভাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষভঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিরাছে, অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিভ্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজী পত্রে

এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে পারে ? ফলত: বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী যত উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে ততদুর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের স্থায় বাঙ্গালার রীতি নীতি ও প্রকৃতি অবগভ নহেন. স্থভরাং দেশহিতৈষী বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের মন যত শীঘ্র আর্ফল্লিত করিয়া সংপথে স্থাপন করিতে পারেন. ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, সেই ভাষাতেই সংবাদ পত্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন একটা হিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধারণে তাহা অবিলম্বে হানয়ক্ষম করিয়া দোষ গুণ বিচার করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখানি বাঙ্গাল। পত্র প্রচার হৃষ্টেছে প্রায় তৎসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহাতে সংবাদ পত্রের উপযোগী সমুদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া চুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা এই পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। বাঙ্গালিদিগের উপযোগী যে সকল বিষয় অন্যান্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ হইয়া উঠিত না তাহাও ইগতে প্রচারিত হইবেক। যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্তে সাধারণের অনান্ধা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণ-রূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব ৮ আমরা প্রতিজ্ঞা করিতোছ যে, জ্ঞানপূর্ববক সত্যপথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না, তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ববক কথন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কাররাশি নিরাকৃত হয়, তির্বিয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানাদ্ধ শ্রাতৃগণকে জ্ঞাননক্র প্রদান করা, পরাপকারী ও প্রজাপীড়ক তুরাত্মাদিগের দোরাত্মা নিবারণ এই সমস্ত কার্যাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি, আমরা শিশুকাল হইতে বাঙ্গালি সাহিত্যের যারপর নাই সেবা করিতেছি; পরস্ত ভাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, যত্মপি দেশ-হিত্যী মহাশয়গণ আমাদিগেক সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীক্ট সিদ্ধ হইতে অধিককাল বিলম্ব হইবে না।"



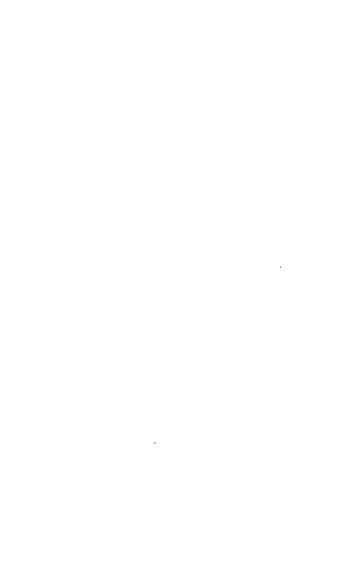





# Foot-prints on the Sands of Time.

I. The Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of "The Hindoo Patriot" and "The Bengalee." By One who knew him. Edited by his grandson Manmathanath Ghosh, M. A.

Royal Octavo, cloth, 239 pages with 4 illustrations.

Price Rs. 2/8 only.

II. Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of "The Hindoo Patriot" and "The Bengalee." Edited by his grandson Manmathanath Ghosh M. A.

Royal Octavo, cloth 693 pages with Facsimile of handwriting.

Price Rs. 5 only.

Sir Henry Cotton, in his recent work "Indian and Home Memories," speaking of "the Bengalee" during the first years of his sojourn in this country, says: "The Editor of the Bengalee was Grish Chunder Ghose, a name, I am afraid, now forgotten even among his own countrymen, but whom I remember as a most able publicist and a worthy fore-runner of Mr. Surendranath Banerji, his more famous successor." The half-reproach contained in the above passage is not undeserved. It is indeed a pity that our country has allowed a name so worthy of preservation to drop into oblivion. Grish Chunder Ghose was not merely an eminent journalist and leader of

public opinion. He was renowned as much for his rare oratorical powers as for his clever and trenchant writings. But above all, he was a man of spotless character, and combined all the excellences of the heart and the head which go to the making of a truly great man. And these, added to his tall, strongly built and imposing physique, marked him out as a king among men. Death cut him off, however, in the prime of manhood, with the promise of his life but half fulfilled. It is difficult for those who never saw him to form any idea of his personality by a mere perusal of his "Life", though it has . been ably written by one who knew him intimately. But the letters appended to his "Life" and the "Selections" from his writings will enable the reader to form a good estimate of the man at first hand. For he possessed the rare gift of imparting to whatever he wrote some of the imperishable radiance of his soul. Newspaper articles generally lose all interest after a first perusal and will not bear republication. But in the writings of Grish Chunder Ghose, there is such an exquisite personal flavour apart from literary excellence, such an under-current of humour and kindliness, and such a strange mixture of deep feeling and keen sarcasm, that it is always a pleasure to read them. His mastery of the English language was simply wonderful, and his writings, as justly remarked by a reviewer, "are strikingly modern." The opinions of the Press and of a few eminent personages on the two volumes published will be found in the annexed pages. Every educated gentleman is invited to add these precious volumes to his library.

#### To be had of-

The Editor,—90, Shambazar Street, Calcutta.

Messrs. Thacker, Spink & Co.,—Govt. Place, Calcutta.

Messrs. S. C. Auddy & Co.,—58, Wellington Street,

Calcutta.

Messrs. G. A. Natesan & Co., - Sunkurama Chetty
Street, Madras.

### OPINIONS.

Sir Henry Cotton, K. C. S. L., writes: "I have been reading with very great interest your life of your grandfather which you so kindly sent me. Among other things it is one of the best records of Calcutta life during its most interesting period that I have come across".

"I feel the greatest admiration for the general character of your grandfather's writings and for the high moral tone and political insight they display. They amply confirm the impression I have always entertained of his ability and literary gifts and show how great was the loss Bengal sustained by his premature death."

Sir Gooroo Dass Banerjoo Kt., M.A., D.L., D.Sc., writes: "You have done well in presenting to the public an account of the life and writings of that distinguished scholar and journalist, who was one of the recognised leaders of educated Bengalee society and who was loved and respected by all his countrymen. Your book will, I am sure, be read with interest by everyone who has the weifare of Bengal at heart."

Raja Peary Mohun Mookerjee C.S.I., M.A., B.L. writes: "It is an ably written and thoroughly impartial sketch of his life. In narrating the incidents of his life you have given an account of the times, of the hopes and aspirations of young educated Indians, of the cordial treatment which they received

at the hands of official superiors, of the history of journalism and of the growth of some of the educational and political institutions which I find very interesting.

The late Ral A. Mitra Bahadoor, the Home Minister of the Jammu and Kashmir State wrote: "I have read the Biography with greatest interest. The writings of your grandfather show his versatile genius, thorough mastery of idiomatic English and broad-minded views of rare character. The books published by you will, I am sure, be appreciated all over India and will serve as a stimulus to the present and future generations of journalists and writers of English in India."

The Hon'ble Mr. Surendra Nath Baneriea, writes in the Bengalee "The biography which is before us is the record of a noble life, devoted to the service of the Government and that of his country. Work was the motto of Grish Chunder's life; and if he had been spared, for he died at the early age of forty, there were vast potentialities of usefulness before him which lay unfulfilled. In his public as well as in his private life he exhibited those qualities of amiability combined with strength and of unselfish devotion which are the crowning attributes of individuals and communities. The memory of such a man needs to be preserved as a precious treasure of the nation. We know of no memorial that has been raised in his honor. But his work will live, and this Biographical sketch which is before us will remind the present generation of the solden qualities of one who toiled for them but who, cut off in the prime of life, was not destined to reap the fruits of his labour."

"BABU MANMATHA NATH GHOSH, M.A., grandson of the late Babu Grish Chunder Ghose, the founder and first Editor

of the Hindoo Patriot and the Bengalee, has done well by publishing the big volume before us, containing selections from the writings of his illustrious grandfather. The contents of the volume will prove a mine of interesting and useful information to every student of Indian history during the third quarter of the 19th century from 1850 to 1869, a period of momentous events which have to no inconsiderable extent shaped our modern religious, social and political life. The selections convey a fuir idea of the wonderful vigour and fertility of the writer's pen, the exhibarating freshness of his humour, the strength of his moral fibre and the loftiness of his ideals. Every specimen is stamped with the impress of an unmistakable individuality and reveals one or other of the thousand and one facets of a mind of uncommon brilliancy."

The Late Rai Narendra Nath Sen Bahadoor, wrote in the Indian Mirror: "Among the greatest assets of a nation are the biographies of its great men. One of these which affords both pleasant and profitable reading, is, "the life of Grish Chunder Ghose," the founder and first editor of "the Hindoo Patriot" and "the Bengalee" by "one who knew him" and edited by his grandson Babu Manmathanath Ghose, M.A. Babu Grish Ch. Ghose belonged to the generation that first came under the spell of English education. His contemporaries and co-workers were men like Harish Ch. Mookerii, Kristo Das Pal and Shumbhu Ch. Mukerji. These were pioneers of Indo-English journalism and their life and example exerted no small influence upon the mind of Bengali society of those days. The obituary notices of Grish Chunder Ghose alone bear testimony to his greatness. Professor Lobb-the eminent Positivist and educationist, called him "a man of high intellectual attainments"; Col. Malleson paid a tribute to "the brilliancy and fertility of his ideas," and Mr. James Wilson, one of the

distinguished Anglo-Indian journalists spoke to having read his manly and trenchant articles with undisguised admiration.'

Grish Chunder Ghose took great interest in female education and in industrial and social development. His "warmest sympathies were with the poor and the helpless, and the raivat's cause always lay next to his heart." The late Rev. James Long spoke of his public services as follows: "There is unhappily in Bengal a wide gulf between the educated classes and the masses; between the Zemindar and the Raiyat. Grish Chunder aimed at bridging the gulf, and while the Zemindar enjoyed the benefits of the Permanent Settlement, he wished that permanent settlement should be made with the Raiyat also. His desire, in fact, was to elevate the Raivat without levelling the zemindar." The greatest service which Grish Ch. Ghose did to his country was as a journalist. He was not only a pioneer of Indo-English journalism but he set an example as to how an Indo-English journal could be an instrument of intellectual and moral advancement.

The life of such a man as Grish Ch. Ghose is full of instruction for the present generation of Bengalis, and Babu Manmatha Nath Ghose, therefore, is to be congratulated on not only discharging a pious duty in chronicling the services of his illustrious ancestor, but also on affording an excellent object-lesson for his countrymen. He appears to have taken great pains in the collection of material and the result is an exceedingly interesting work which throws a good deal of fresh light on the early history of the Bengali society of Calcutta."

The Modern Review says: The name of Grish Ch. Ghose is almost forgotten now a days, but this is but one of the many instances of the transitoriness of journalistic fame, for he was born in a well-known and gifted family in the metropolis of India

about the close of the first quarter of the nineteenth century, and was the first editor of the Hindoo Patriot and subsequently the Editor of the Bengalee when it first saw the light of day as a weekly journal in the year 1862. Seven years later the Anglo-Indian I. D. News wrote of him as follows: "It is no secret that we held him to be at the head of his contemporaries in the Anglo-Bengalee Press...with more men of his stamp, we should not despair of the future of India." An eloquent speaker, a brilliant writer with a very wide command over the English and the French languages, a staunch friend of the oppressed and the down-trodden, he was admired alike by the rich and the poor, by Indians and Europeans. Col. Malleson, himself a distinguished literary man, was an admirer of Girish Chunder's scholarship and said that he had travelled over different parts of the world-Italy, Germany etc.,-but had never seen a more independent or more honorable man. His premature death in 1869 at the early age of forty was mourned over by every section of the Calcutta community and the sum collected at a public memorial meeting held in his honor at the Town Hall was devoted to the foundation of a scholarship in his alma mater, the Oriental Seminary, with a view to perpetuate his name.

It is well that the life of such a man should be written, and we are glad to be able to say that it has been ably written. The biographer chooses to be anonymous but it is quite evident that he is thoroughly competent for the task he has set to himself. His style is racy, idiomatic and interesting to a degree; he possesses judgment and the power of selection, and has taken care not to overload the narrative with cumbersome details.

With the insight born of true sympathy, Sir Henry Cotton once observed that had he lived in India in any other time but

the present he would undoubtedly have attained the very highest rank. Hence Dr. Shambhu Ch. Mukerjee called Grish "a geographical mistake," \* \* \* That which heightens the value of the present biography is the success with which the writer has woven into the story glimpses of the notabilities of the times so as to make the tout ensemble complete. Here, for instance we are introduced to men like Ramdulal Dey, Mr. W. C. Bannerjee, Harish Chandra Mukherji, Shib Chandra Deb (father-in-law of Grish Chunder) Gour Mohan Addy, founder of the Oriental Seminary, Herman Geoffroy, the distinguished linguist and scholar who was at the head of that institution, Capt. D. L. Richardson and Derozio of the Hindu College, David Hare, Rev. K. M. Bannerji, Ramgopal Ghose and others.

The printing and binding of the book are excellent, and we commend it to the public as a most instructive account of one of our foremost publicists in the last century.

"Last year we had the pleasure of reviewing in these columns the life of Grish Chunder Ghose, the founder and first Editor of the "Hindoo Patriot" and "the Bengalee" and we are glad to find that the book has been followed with so short an interval by another volume containing an excellent collection from his writings. The book contains 692 pages, is excellently printed.....and is handsomely bound. The specimens given in the volume convey a fair idea of the wonderful vigor and fertility of the writer's pen and the loftiness of his moral ideals. The volume is sure to prove a mine of interesting information to every Stulent of history."

The Hindusthan Review says:—"The Life of Grish Ch. Ghose is a very interesting book. His career is bound to interest students of the history of Indian public life. We

commend this book to all taking interest in the growth of the reform party in India.

The Calcutta Review says:—"The work before us contain a great deal of valuable information relating to the early history of the Anglo-Bengali Press. \* \* \* The work contains 4 portraits. \* \* The work is well-written, in a pleasing style. \* \* the matter is unexceptionable.

"It must be confessed that Grish Ch. Ghose has been wellnigh forgotten by his countrymen although most undeservedly so, as we are the first to admit. His fame as a journalist has been completely overshadowed by that of Harish Chunder Mookerie, who died eight years before him, and of Kristodas Pal, who flourished in after years, to mention two Bengalis. But judged by his literary output and we add this in all sincerity-Grish Chunder appears to have been able to hold his own against either of those named above. Of the excellent quality of the work contained in the "Selections" there can scarcely be two opinions.....The subjects treated of are more or less varied and interesting. We may here append a few headlines to show the variety of the subjects embraced and the versatility of the writer:--"The Mutiny and the educated natives," "The Paris Exhibition," "The Gagging order," "The Shoe question again"; "The Jorasanko Theatre"; "Annexation of Oude"; "Tax for Gas Light"; "the Metropolis and its Safety"; "How Volunteers guard"; "The trial of the Revd. Mr. Long"; "Death of Prince Albert"; "The Durbar at Agra"; "Thomas Carlyle and Governor Eyre"; "The Famine Commission"; "The Religion of the Educated Bengalee." Chunder's articles display not only vigour, but occasionally gleams of humour-a quality for which few Europeans are disposed to give Indians credit. This is also shown in his letters, some of which are included in his Life. The book is clearly printed and is neatly bound in dark green cloth...We trust in conclusion these writings of Grish Chunder Ghose will help to preserve his memory as that of a pioneer of the Anglo-Bengali Press, a talented publicist and a good and gifted man.

The Hindoo Patriot says: "Babu Grish Chunder Ghose, the founder and first editor of the Bengalee, left the world about 43 years ago, but the dutiful enterprise of his grandson has saved his memory from being "by the world forgot." Babu Manmathanath Ghose has laid the public under an obligation by editing the life of his grandfather, which has been written by "one who knew him." Like his friend and fellow patriot, Harish Chandra Mookherjee, Grish Chunder served both the Government and the public at one and the same time and with equal faithfulness to his not-always-identical-in-interest masters. \* \* \* The materials of the memoir seem to have been collected with industry and worked up with judicious care. The life is written in an engaging style and bristles with interest from cover to cover.

The volume of selections from Grish Chunder's writings, which Babu Manmathanath has also brought out is a fitting supplement to the life. It is, as it were, the text to which the life furnishes the index. The selections as a whole are calculated to provide profitable reading to the present day public, as being the faithful chronicles of the time they represent.

Both the Volumes are neatly got up and they should form a valuable addition to the stock of "Reference" literature in Beneal."

The Bengal Administration Report for 1911-12 observes: "Many original and readable biographies were published, showing that public interest in this branch of literature is growing. \* \* One of the most noticeable is the life of

Grish Chunder Ghose who was the founder and first editor of . "the Bengalee" newspaper."

The Indian Dally News writes "Selections from the writings of Grish Chunder Ghose edited by his grandson M. Ghosh, M.A., is a book of great interest. \* \* Apart from the literary merit of the extracts, which is great, they are strikingly modern".

"The Indian Review" (Madras) says: "He (Grish Ch. Ghose) was perhaps the first great journalist of India. A prolific writer on a variety of subjects his works bear throughout the stamp of his own individuality. \* \* Grish Chunder's forte lay in "descriptive and sensational writing, brilliant, dashing, witty and sometimes humorous, falling on his victims like a sledge-hammer." He had a wonderful power of wordpainting. His contributions to the Calcutta Monthly Review are particularly conspicuous and bear the hall mark of his peculiar genius. He was in fact the founder and father of modern journalism in India. We are sure that these two volumes-the Selections and the Memoir-will be a valuable addition to the library of all interested in Indian journalism. They have besides a great historic value. They portray the period in vivid word-pictures and the India of the days of Grish Chunder is atonce apprehended in all its manifold aspects. The devoted grandson of the great journalist has spared no pains to make the volumes in every way worthy of the distinguished subject of the volumes."

The India (London) says: Memories of Calcutta journalism in its early days are revived by the life of Grish Chunder Ghose, the founder and first editor of two leading Indian papers "The Hindoo Patriot" and "the Bengalee" \* \* Grish Chunder was a member of a well-known Cascutta family and belonged to a group of talented young men who in the middle

of last century made Bengalee journalism a powerful influence in the country. \* \* \* Some of Grish Chunder's letters are included in the life. They are written with much verve, and give an interesting glimpse into the affairs of Calcutta just before and after the mutiny. Several belong to the fateful summer of 1857 and describe the conditions of panic into which Calcutta was thrown by the incidents up-country.

Mr. Manmathanath Ghose has also made a selection from the writings of this notable Indian journalist. They fill a separate volume of substantial size and are instructive as a revelation of the attitude and interests of a Bengali reformer half a century ago. The leading articles which the editor has unearthed from the files of "the Hindoo Patriot" and "Bengalee" cover a wide range of subjects.